### জড়ভরত

### শ্রীদীনেশচন্দ্র দেন বি. এ.-প্রণীত

ফলিকাতা ৬৭নং কলেজ ব্লীট্ হইতে ষ্টুডেণ্ট ্ লাইবেদ্ধী কৰ্ত্বক প্ৰকাশিত।

> क्लिकाठा, १७ नः वनताम (न क्क्रेंस्) स्मिट्कांक् स्थलि मृजिङ ।

> > মূল্য ५० বার আনা।

## উৎসর্গ।

প্রিয়স্থল্বং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত

মুদ্ধবেষ

আমি জীবনে যে সকল সৌভাগ্যের গৌরব করিয়া থাকি, তন্মধ্যে ভবাদুশ বন্ধ-নিষ্ঠ সাধু ব্যক্তির বন্ধুড়াভিমান অন্ততম। বর্তমান সময়ের উত্তেজনার মধ্যে এই পুস্তকবর্ণিত কাহিনীর শ্রোতা অন্তত্ত তুর্লভ रहेरलं आपनि हेरा উপেका कतिरवन ना, এই ভরসায় পুস্তকখানি আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম। এরপ আখ্যান আপনার লেখনীতে সর্কাশস্থলর হুইত,আপনার সাধু-চরিত্র ও পণ্ডিতের জ্যোতিঃ লাভ করিয়া তাহা বিশেষরূপে উজ্জল হইত, এই পুত্তক লিখিতে ঘাইয়া স্বীয় অযোগ্যতার শ্বতির मत्त्र এই कथा वातःवात्र मत्न इदेशाहा।

> ভবদীয় গুণ-মুগ্ন শ্রীদীনেশচক্র সেন্

# ভূমিকা।

ভার চবর্ষের একটা বিশেষ কথা আছে, বুগে
বুগে ভারচবর্ষ সেই কথা বলিয়া আসিরাছে। এ
দেশ্রে সে কথার ভাঙার স্বক্তরত্ত, সেই কথা
বলিতে সে দিনও বহুদেশে রামকৃষ্ণ ও রামানাহন
থাবিভূতি হইয়াছিলেন। প্রাক্তনার লোকেরা
বিজ্ঞতার ভাগ প্রদান-পূর্পাক তাহা বাতুলের ইজি
বলিয়া উড়াইয়া দেয়, কিন্তু সে কথা—এ দেশের
সার কথা। কাবুলে যেরূপ বেদানা জন্মায়, বাসোরায় যেরূপ গোলাপ জন্মায়, —নিবুভি ও রক্ষানান্দর
কথা সেইক্লপ বিশেষ-ভাবে ভারতের সামগ্রী।

ভিন্ন দেশের লোকেরা সে কথার মন্ন বৃপুক,
আর-লা বৃপুক-- আমাদের দেশে রাজা হইতে কৃষক
পর্যন্ত সকলেই সেই কথার ভাবুক। এই ভাগ
বুঝিলে ভারতবর্ণের সর্ফা প্রকার দৈক্ত আমাদের
চক্ষে যুটিরা যাইবে। মনে হইবে ভারতবর্ণ একটি
বিরাট দেবমুন্দির। এখানে দিবারাত্র পুজার কালর,
শঙ্গ, ঘণ্টা বাজিভেছে। কেহ চন্দন ঘ্যতেছে, কেহ
বিষপত্র ও তুলসীদাম চরন করিভেছে, কেহ
সংক্রে করিয়া লক্ষ্ণনাম জপ করিভেছে, কেহ
নৈবেদা সজ্জা করিভেছে, ঘরে ঘরে ঠাকুর প্রতিটিও লাছেন, গৃহত্ব পুল কল্যাদি লাইর। যেরূপ
বিরত, সেই গৃহদেবভাকে লাইরাও ওেমনি বিরত,

ভাঁহার সেবা এব: প্রিচ্যার জ্ঞা বরং ভাহা**ে** বেশী ভাবিতে হয়। ভগবানকে এরপ গুহের আনিয়া অপরিহাণ্য অন্তর্জ করিয়া ভলিতে আর কোপার দেখা যায়। কোটি কোটি কঠের 'মা''মা' শব্দ, কোটি কোটি হল্ডের পুপাঞ্জলি জগলাতার উদ্দেশ্যে উৎদ্যীকৃত হইতেছে। এখানে প্রস্তার খণ্ড, মুনায় স্ত প, অখণ্ড বুক্ষ সকলই ঠাকুরের প্রকাশ বুঝাইতেছে। এখানে ভগবানের নাম অগ্রে না লিপিয়া কেই ছক্পা লিপিতে চাইে না, এখানে ভগবানের নাম ছাড়: সম্ভানের অন্ত কোন নাম রাপিয়া পিতা তথ্য হন না, ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া কেছ আছারে প্রবৃত্ত হয় না। এখাকে যে বিপদই উপন্থিত হউক না কেন. কেহই স্থাজির উপার নির্ভর করে না. 'কোথায় দীনবন্ধ' বলিয়া নিঃসহায় ভাবে ভাঁহারই কুপা ভিক্ষা করে। এখানে পৰে যাটে বৈফবের দল ঠাকুরের নাম कोর্ভন ক্ষিতেছে, মায়ের লীলা কল্পনা ক্রিয়া আগমনী গাছিতেছে। পঞ্জিকায় প্রতিতিধিতে গৃহস্থের জন্ম পর্মকার্য্যের ব্যবস্থা আছে। পার্থিব হুথ কিছুট নহে, -- ভাহা ব্যাইবার জন্ত শত শত বাউল এক্তারা লইয়া পল্লীতে পদীতে ব্রিভেছে। যাতা, কথকতা, কাৰ্ম গান-নুমন্তে ভগবং লীলা সমে মধুর প্রীয় কুষকও সেই রসপানে উন্মত।

এই ধর্ম কথারই আমাদের ঐকা। সে দিন অর্জোদয় যোগ উপলকে যে পদার ঘাটে লক লক লোক একত্ৰ হইয়াছিল, কে ভাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিল ! কম্ভ মেলার সেই সিম্বার তরক্ষের ভায় অগণিত যাত্রীর দল কাছার চেষ্টায় একতা হট্মা ্থাকে। অন্ত প্রসক্তে ডাক্তিতে যাও—দেখিবে গরে ঘরে অনৈকা। কিন্তু যে স্থানে প্রকৃত জীবনম্রোত: প্রবাহিত, সেখানে মুমুর্ ব্যক্তিও সজাগ: সেও শুৰ প্ৰাণত্যাগ করিয়া পুণা সঞ্চয়ের জন্ম কাশীতে ছটিয়া বাইতেছে। এই ধর্ম কথায়ই ভারতের কর্ম-গৌরব: তীর্থস্থানগুলিতে সর্ব্যঞ্জার কারিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া উপবাসকৃশ সহস্র সহস্র নর-নারী কি অসামান্ত অফুঠান করিতেছে ৷ এখানে প্রতি দেখিবে—ভারতীর সাধ্র বদনারবিন্দের ফুণামধর হাসিতে ভাহা পাইবে: ভোগ-বাসনা বিরহিত ত্যাগ মহিমায় সমুজ্জল, সেই হাসি অনাজাত क्यापत पठ निर्माल। अहे जेका, अहे कर्मा, अहे প্রীভি জগতের অক্সত্র বিরল।

. ভারতবাদী গৃহস্থ—সে আহার বিহার ভোলে
নাই, কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে উদাদীন। খাদানবাদী
দেবভাকে সে প্রা করিয়া থাকে। সংসারের দিকে
ভাহার একটা চকু আছে,—কিন্তু অপর চকু খাদানের দিকে বন্ধলকা। সংসার যদি সভা হয়,

শ্বশান তদপেক্স মহন্তর সত্যে, এ কণা আধুনিক সভ্য আতিরা ভূলিয়া গিলাছে। ভারতবাদী রাকনৈতিক গাঙা সিহি না, দে চাহে গুরু, সে বক্তা শুনিতে গাঙে না, সে চাহে মন্ত্র। সে কণিক উত্তেজনার মতি না, সে আজন্ম দাধনা করিতে চাহে।

হে ভারতবাসি ! তোমার ভগবান্ আবার পাকজন্ত শব্দে তোমার সেই সাধনার পথে আহ্লান করিতেছেন। বাহা কশিক, অস্থারী ও নধর, ক্লোমার ভপবান্ সেরপ লক্ষ্যে তোমাকে বাইতে দিবনে না। বাহা চিরকালের ক্ষ্যু সত্য, চিরফুলর ও অমর সেই আদর্শ তোমার চক্ষের সন্মুধে ছিল, প্রায় তোমার কুটিরে তাহার প্রতিষ্ঠা পাইবে।

আমি অভ্-ভরতের প্রসঙ্গে সেই প্রাচীন আদর্শ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে চেটা করিরাছি। যুক্ষর্মার্ম কি তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু সনা-তন্ম ধর্মের আদর্শ সর্বাক্ষরের পূজনীয় — যদি নিপি কৌপনের অভাবে আদর্শ যথায়থ চিত্রিত না হইয়া থাকে, তবে তচ্জ্বন্ত বারংবার ক্ষম। প্রার্থনা ক্ষীতেছি।

১৯, ক্তিণিপুত্র লেন, বাগন্ধনার, কলিকাতা ১লা বৈশাধ, ১৩১৫।

### জডভরত।

+>>

রাজিষি ভরত সংসারে বীত-রাগ হইরা বনে চলিলেন।

জ্যেষ্ঠ রাজ-কুমার রাই্ট্ডতের সঙ্গে তৃতীর কুমার আবরণের সঙাব ছিল না। মহিনী, পঞ্চজনী জ্যেষ্ঠ কুমারের পক্ষপাতী ছিলেন, এজন্ত আবরণের সঙ্গে তাঁহারও মনাস্তর ঘটিয়াছিল। রাইড্ও কতকটা উদার-প্রকৃতি, কিন্তু সহসা কুদ্ধ হইরা কিপ্তের ক্লার কার্য্য করিতেন; এদিকে আবরণ স্ত্রীর বশীভ্ত ছিলেন, স্ত্রীর প্ররোচনার তিনি জ্যেষ্ঠ কুমারের বিরক্তিকর নানাবিধ

কার্য্যে রত ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র স্থদর্শন সংসারসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও আনোদ-প্রিয়; ছিনি ধর্মন দেখিতেন, ত্রাত্-বিরোধে গৃহ ছঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, তথন বংশীহস্তে একাকী মন্দানদীর তীরে যাইয়া ভৈরব-রাগ সাধনা করিতেন।

ভরত গৃহে শান্তি স্থাপনের জন্ত নানা প্রকার উপার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ক্রেষ্ঠ কুমারকে তিনি অতিথিশালার ভার দিয়াছিলেন। সর্কাদা যথানিরমে অতিথি-পরিচর্যাার নিযুক্ত থাকিলে হাদরে মহন্তাব ও নেবা-র্ত্তি জাগ্রত হইবে, ভাত-বিবেবের মুক্ত এই ভাবে নষ্ট হইরা যাইতে পারে, এই তাহার ধারণা ছিল।

ভ অতিথি-শালার রাজ-কুমারের পদা-পর্টোর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উৎস সঞ্চারিত

হইত, লোকে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা ক্রিত; সামান্ত ভূত্যের কার্যাও তিনি অনেক সময়ে নিজ হত্তে করিয়া অতিথিগণের সম্বৰ্জনা করিতেন। সমস্ত রাজধানীময় তাঁহার সুষশঃ প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার মান অভিমান ছিল না,--অকুটিড ভাবে তিনি কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সর্বাদা নিযুক্ত ছিলেন; অথচ গৃহে আবরণের একটি কথার তাঁহার উচ্চভাব কোথার চলিয়া যাইতৃ! ভ্ৰাতৃ-বধ্ শান্তশীলা তৎসহকে পরিজনগণের নিকট কোন প্রকার কুৎসা বা শ্লেখোক্তি করিয়াছেন এরপ শুনিলে িরাষ্ট্রভৃতের জ্ঞান লুপ্ত হইরা যাইত। ধয়ু-র্ধারণপূর্বক ভাতৃ-বধ করিতে অগ্রসর হইতেন। আবরণও তথ্ন উন্মতের ভার थका-रुख रहेबा माँ प्रारेटिक । त्राका चत्रः

ছ**ই** ৰাতার মধ্যে পড়িয়া যেন ছইটি কুর সিঃহকে পৃথক্ করিয়া দিতেন।

: আবরণকে বাজা স্বীয় পবিচর্যায় নিষুক্ত রাখিতেন। সঙ্গেহে তাহাকে গুরু-অনের প্রতি ভক্তির উদাহরণ-স্বরূপ পূজা-পাছ মহাপুরুষগণের কাহিনী গুনাইতেন। দ্বীৰুদ্ধিতে বে অনেক সময় গৃহ নষ্ট হইয়া গিশ্বাছে, তাহা গুনাইতেন। বুদ্ধিমান পুজের এই সকল ইতিহাসের তাৎপর্যা গ্রহণ क्रक्रिएं क्लानरे विनम्न (मथा गारेज ना। রাকা ভাবিতেন, স্থবৃদ্ধি পুজের এইবার চक्रिंखत मः भाषन ना इटेबा यात्र ना : किन्द মাট্টাকে দেখামাত্র অনেক সময় অসহ বিশ্বক্তিতে তাঁহার ভ্রক্তঞ্চিত হইত এবং শাৰণীলার নিকটে গার্হস্তা-তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তিন্নি মধ্যে মধ্যে উত্তেজিত স্বরে রাজাকে বলিতেন—"আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিন্, কোন ক্রমেই মা ও দাদার সঙ্গে একগৃছে আর থাকা হইবে না।"

রাজা মহিনী পঞ্জনীকে তাঁহার পক্ষপাতদোষ ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি জুদ্দ হইরা রাজাকে বলিতেন,—"তোমার স্থারঅক্সার বোধ নাই, কি ভাবে যে তুমি রাজ্যপালন কর, তাহা আক্র্যা। এই হই ভাতার মধ্যে যে দোষী তাহাকে দণ্ড না দিয়া . তুমি স্থা-স্থাপনের বুধা প্ররাস পাইতেছ।"

রাজা গৃহ-বিবাদে একাস্ক বিরক্ত হইলেন। যথন তাঁহার উদ্ভাবিত সমস্ত উপার বিষদ হইল, তথন তিনি ব্ঝিতে পারিলেন, বেদ-বেদান্তের°তত্ব-জ্ঞান ও স্ক্র-বুদ্ধি চরিত্র সংশোধন করিতে পারে না, — "কর্মণা বাধ্যতে বৃদ্ধি ন বৃদ্ধা কর্ম বাধাতে"।
তাছা না হইলে এই ছই বৃদ্ধিমান্ পুঞ্জ
এক্সপ বিসদৃশ অভিনয় করিতেছেন কেন ?
রাশা ভাবিতেন, যদি এই সংসারে সম্পূর্ণক্লেণ তাঁহার ছলান্ত্রবর্তী নিরীহ কাহাকেও
পাইতেন, তবে তিনি ভালবাসিয়া স্থ্যী
হইতে পারিতেন।

বিরক্ত হইরা রাজা উদাসীনের মত বনে চলিলেন। পঞ্জনী অনেক করিয়া সাঞ্চিলেন। পুজেরা চরণে পড়িরা, ক্ষমা চাইলে। "আর বিবাদ করিব না" বলিয়া প্রেটিশ্রুতি দান করিল। রাজা বলিলেন "ভোমাদের কথার আমার বিখাদ নাই, কিছু যদি তোমরা শান্তির জন্ত প্রকৃতই ইচ্ছ্লুক হইরা থাক, তবে তোমাদের গৃহ-সূধ্য অকুর হইবে—তাহা সর্বতোভাবে তোমাদের ইটের জক্ত। কিন্তু আমি আর গৃহে ফিরিব না। পক্ষল আর শাধার থাকে না,—সংসারের সঙ্গে আমার যে বন্ধন ছিল তাহা স্বাভাবিকক্রমেই ছিল্ল হইয়া গিয়াছে। প্রোঢ় বন্ধস অতিক্রম করিয়াছি, শাক্তান্থসারে বানপ্রস্থই আমার অবলুম্বনীয়।"

#### (२)

রাক্সা ভরত প্ণহ-ঋষির আশ্রমে
উপস্থিত হইলেন,—পুণহ তথন শিষ্য—ভরদাজ এবং আত্রেরের সাহাব্যে অগ্নি জালিরা
হোমের উত্যোগ করিতেছিলেন,—অদূরে
অপর শিষ্য ভামহ কাষ্ঠভার বহিন্না আনিতেছিল এবং শাক্টায়ন গুরুদেবের হত্তে শ্রুক

শ্রেদান করিতেছিল, গাল্ভ একপার্শ্বে কুশ ওংদর্ভাঙ্কর সজ্জিত করিয়া কদলীপত্তের এক শ্রান্তেছিল। তথ্ন স্থাদেবের অন্তোল্ধ কিরণ এক-দিকে বজ্ব পর্বতের শৃঙ্কে স্বর্ণ-কিরীট প্রদান করিতেছিল, অপর দিকে গগুকীর জল রক্তিমাভ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ধ্যার কৃষ্ণ-বর্ণ বসনের অন্তরালে যাইতেছিল

এমন সমর তাঁহারা সকলে দেখিতে পাইলেন, স্থানি স্থানি সিমান্তি প্রোচ্বরুদ্ধ এক প্রকাবর বাবে দণ্ডারমান। তাঁহার পরিধান রক্ষি পটাধর,—তাহার প্রাক্তভাগ স্বর্ণের ক্ষাক্রকার্যামর,—রক্ত-ক্ষোমবাস উত্তরীয়-স্ক্রপ কণ্ঠলগ্ন হইরা কটিতে অবহেলাক্রমে স্থাবদ্ধ, কর্ণে হুইটি হীরক-কৃণ্ডল।

পুলহ মুনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে রাজা

প্রণাম করিলেন। পুলহ বলিলেন 'মহা-রাজ ভরত, আপনার এ বেশ কেন ? আপনার পরিচারকবর্গ, রথ, অশ্ব কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আপনাকে একাকী এ বেশে দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে. - আপনার কোন ঘোর বিপদ্ উপস্থিত, নতুবা আপনি সংশারের প্রতি বিরক্ত হইয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক, শিষ্যগণ, এই রাজ-অতিপির সম্বৰ্দ্ধনা কর।" তাহারা গুরুর নিয়োগাল-সারে ভদ্রণ অতুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভামহ চুপে চুপে শকটারণকে জিজাসা করিল, "ইনি কি সেই রাজ-চক্রবর্ত্তী মহারাজ ভরত যিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌৰ্ণমাদ প্ৰভৃতি নানা প্ণ্যকাৰ্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পৃথিবীতে অক্ষয়-কীৰ্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন ?'' শক্টায়ন বলিলেন,—''গুধু কি তাই ? ইঁহার গৃহে হোমানল কথনই
নির্বাপিত হয় না, শত শত ঋত্বিকৃপ
তথায় দিবারাত্রি আহতি প্রদানার্থ হবিঃ
লইয়া ব্যস্ত থাকেন, ইহাঁর তুল্য অতিথিসেবা জগতে কেহ জানে না,—চতুহোঁত্রবিধিন্ধারা ইনি সর্বাদা ভগবানের আরাধ্যা করিয়া থাকেন।"

কুশ, জল প্রভৃতির ধারা অতিথি
সংক্রিত হইলেন। তখন পুলহ শিষ্যবর্গকে
বলিলেন—''ইনিক্সীমান্ত মহুব্য নহেন; এই
ভূখণ্ডের নাম পূর্কে 'অজ্ব-নাড' ছিল, এই
মহারাজের নাম হইতে তাহা 'ভারতবর্ধ'
নামে পরিচিত হইয়াছে।" রাজার দিকে
দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্কক বলিলেন; "মহারাজের
ভাভাগমনের কারণ জানিতে ইচ্ছা করি।"

বিনীত ভাবে ভরত বলিলেন, "মহর্ষি,

আমি আপনার আশ্রমে বাস করিয়া শিধা-ভাবে উপদেশ লাভ করিব, আমি আর সংসারে ফিরিয়া বাইব না, আমাকে শিধা-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রদান করুন।''

মহর্ষি পুলহ ঈবং হাসিয়া বলিলেন,
"দ্ উত্তম কথা, কিন্তু আপনি এই ঋষিজীবনের কন্ত সন্থ করিতে পারিবেন ত ?"
ভরষাক্ত হাসিয়া কলিলেন, "মহারাজ,
আপনি ক্ষত্রিয়,—যে সমস্ত পুণ্যকার্য্য
করিয়াছেন, তাহা ক্ষত্রিয় নরপতিগণের
গৃহ-ধর্মের মাদর্শ, কিন্তু নির্ভিম্লক ব্রাহ্মণ্যধর্ম অতি কঠোর ; রাজাদিগের পঞ্চাশোর্জে
সন্ত্রীক বান প্রস্তের ব্যবস্থা আছে,—তাহা
আপনার পক্ষে অনামাস-সাধ্য হইতে পারে

ক্ষিত্ত মহর্ষির শিষাগণের ছশ্চর তপস্থা এই বয়বে আপনার পক্ষে সহজ হইবে না।"

ভামহ বলিলেন-- "আপনাকে বকল পরিতে হইবে, ভূমিতে শর্ম করিতে হইবে, নিয়মিতদিনে উপবাস করিতে হইবে,—ফলমূলের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হইবে,—দেহকে দিনরাত্রি একটি যন্ত্রং নিয়মিত করিয়া সংয্ম-এতী করিতে হইবে.—মনের সমন্ত আক্ষেপ বিকেপ দূর করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে ব্রক্ষে আরোপ করিতে হইবে। কুশ, তৃণ, যক্তকাঠ ও হোমানল প্রভৃতি সংগ্রহের চেষ্টার এবং গুরু পরিচর্য্যার হানতম ভূত্যের কার্য্য অভ্যাদ করিতে হইবে। মহারাজ, বিশ্বক্ত হইবেন না,—আপনি যে রাজসিক ধর্ম এপর্যান্ত অভ্যাস করিয়াছেন.—

সাল্লিক ধর্মের পথ সেরূপ নহে,—ইহা অতি তশ্চর-তপস্তা।"

আতের বলিলেন—''আমরা শিশুকাল হইতে এই তপো-বৃত্তি অভ্যাস করিতেছি, এজস্ত ইহা কতকটা সহজ্ব-সিদ্ধ হইরাছে, -আপনার যে বয়স, তাহা সেরূপ ব্রন্ধচর্যা আরম্ভ করিবার পক্ষে উপযোগী নহে।''

পুলহ বলিলেন, ''তোমরা কেন এই মুমুক্ মহাজনের তপস্থার চেষ্টায় বিদ্ন জন্মাইতেছ ?—বিখামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় সিদ্ধ-ঋষি হইয়াছেন, ইনি কেন না পারিবেন ? মহারাজ, আপনি এ আশ্রমে থাকা স্থির করিয়াছেন ত ?''

রাজা বলিলেন, ''এ সম্বন্ধে আমার লক্ষ্য অটল, এখন দয়া ক'রিয়া আমাকে শিষাম্বে গ্রহণ কয়ন।" পুলহের নিদেশামুদারে তিনি গগুকীর বালে সীয় রক্তবর্গ স্বর্গ পটাম্বর ও উত্তরীয় বিদর্জনপূর্বক বৃক্ষ-বন্ধল পরিধান করি-বেন, কর্নের চইটি উজ্জ্বল ও বহুমূল্য হীরক-কুগুলকেও তিনি গগুকীতে বিদর্জন ক্রিলেন, তাহা জলে নিক্ষেপ করিবার সম্মুদ্ধ রাজার একবারও মনে হইল না বে, এই হুইটি হীরক ধণ্ডের জন্ম তাহার পিতা ঋষভদেব শতকুন্ত নামক অন্থ্রের সঙ্গে ধাছ্দ্দ বর্ষ কাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন।.

(0)

শিষ্যগণ বিশ্বরাপর হইয়া গেল,—
দীৰহীন বালকের স্থায় সেই প্রোঢ় বয়য়
রাশ্বচক্রবর্ত্তী ভরত সমিং ও কুশ হস্তে যুক্তকল্পে সর্বাদা মহার্ধির আদেশ প্রতীক্ষা করিতেন। যিনি চর্মাচ্ছাদন-শোভিত হস্তিদস্তের

শুলু পর্যাকে শয়ন করিতে অভান্ত, তিনি কঠোর মৃত্তিকায় শুইয়া পরিমিত সময়ে স্থনিদা লাভ করেন। থাঁহার মহার্ঘ আহা-র্য্যের জন্ত স্থপকারগণ নিয়ত ব্যস্ত থাকি-তেন, তিনি সংযত ভাবে আনন্দসহকারে ক্ষায় বস্ত ফল মূল খাইয়া তৃপ্,--ঋষির আশ্রমধানি তিনি নিজ হল্তে মার্জনা করিয়া সর্বাদা পরিষ্কৃত রাখিতেন,-প্রভাষে নিদ্রা হইতে উত্থানপূর্বক গণ্ডকী-সলিলে অবগাহনপূর্বক প্রহের নিদেশামুসারে রেচক, পুরক, কুম্ভক এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দারা অস্তঃশুদ্ধি সাধন করিতেন। ঋষির শিষাগণ বিশ্বিত হইয়া দেখিলেন, তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তেজস্বী ব্রাহ্মণ। তাঁহার পুণা জ্বীবন সেই আশ্রমে বৈন এক অভিনব প্রভাব বিস্তার করিল।

পুলহ একদিন বলিলেন,—"মহারাজ আপনার সাধনা অতি ক্রত হইতেছে, ব্রাহ্মণ শিবাগণ অপেক্ষাও আপনি ক্ষিপ্রতর, সাধনার পথে অল্ল সমবের মধ্যে অনেক দ্র অগ্রসর হইরাছেন। এখন ব্রাহ্মণ-গণের স্তায় আজন্ম সাধনা রক্ষা করিতে পারিলে আপনি এ আশ্রমকে ধস্ত করি-কেন,—সন্দেহ নাই।"

পুলহ দেখিলেন, ব্রহ্মানন্দ লাভের বে সক্ল চিহ্ন, তাহা অল সময়ের মধ্যে রাজ-শিংবার মুখমগুলে প্রকট হইরাছে, তাঁহার চক্কুর্বের ভাবে সেই আনন্দ ধরা পড়ি-তেইছে। সেই জ্ঞানের উদ্মেষের সঙ্গে বে অপূর্ক বিনয় ও জীব-প্রীতির সঞ্চার হয়, ভাহার লক্ষণ তিনি শিষ্যপ্রবরের মধ্যে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। পুলহ ভাবিলেন,—"এক্লপ অন্ন সমরের মধ্যে সাধনার এরপ ফল প্রত্যক্ষ হইতে আমি দেখি নাই,—ইনি নিশ্চরই বহু জন্মের তপস্তা বারা কর্মক্ষ করিয়া জগতে অবতীর্গ হইরাছিলেন,—কিন্তু বাহার এতন্ত্র প্ণা-প্রভাব, তিনি ব্রাহ্মণকুলে-যোগ-সাধনার মধ্যে জন্মগ্রহণ না করিয়া ক্ষত্রির-কুলে রাজ্যিক ভাবের মধ্যে অবতীর্গ হইলেন কেন ?"

প্রাক্ত রাজাকে কঠিনতর ও নির্জ্জনতর বোগ-পন্থা দেখাইয়া দিলেন। ভরত সমাহিত হইয়া মহর্ষির উপদেশাল্লসারে ভগুবানের সেবার প্রাবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রমে অতি কঠোর ব্রতে ব্রতী হইতে লাগিলেন—প্রতি তৃতীর দিনে মাত্র কপিথ ও বদরী ফল ভক্ষণ করিতেন, কথনও

সামান্ত শীর্ণ তৃণ পতাদির দারা কুমিবৃত্তি করিয়া ভগবানের সাধনা করিতেন.---তাহার দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল.—কেবল অক্টরাত্মা অপূর্ব্ব ভগবংরূপ ধারণা করিতে প্রশাসী হইয়া সমস্ত কুঠাত্যাগপুর্বক তচ্চ-রণাযুক্তে লগ্ন হইয়া রহিল। কথনও তিনি দেখিতেন. সমস্ত বনফুল মাল্যের মত কাহার বিরাট দেহের শোভা-সম্পাদন করিতেছে,—আকাশ ও পৃথিবীর স্নিগ্ধ নীলিমা সেই বরাক্ষের জ্যোতিঃস্বরূপ নয়ন ধাঁধিয়া দিতেছে,—আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী বক্সভরণের স্থায় সেই দেহের দীপ্তি সাধন ক্লিতেছে, চন্দ্র-সূর্য্য মুকুট-মণির উচ্ছল এ পর্ন্ধিরা আছে. শ্রীপাদ হইতে করুণার ধারার ভাষ কত গঙ্গা কল কল নিনাদ করিয়া ছুট্টিতেছে; পাপাস্থর নাশন কত আয়ুধ হস্তে

শোভা পাইতেছে, ভক্তের অভয় চিহ্ন স্বরূপ দীপ্ত পঞ্চজ এক হস্তে ধৃত রহিয়াছে এবং তাঁহার বাণী পাঞ্চজ্ঞত্ত শঙ্মের স্বর্নোপে অস্থ্-নিনাদের স্থায় বিশ্বের কক্ষে কক্ষে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে।

সেই দৃষ্ঠ দেখিতে দেখিতে রাজর্ষির
চক্ষ্: পদ্মলীন ভ্রমবের স্থার, উদ্ধপক্ষান্তরালে
বিলীন হইত,—সমস্ত দেহে আনলচ্ছটা
পড়িত। সেই অবস্থার যিনি তাঁহাকে দেখিতে
পাইতের, তিনি ভাবিতেন গগুকীর তীরে
কোন দেবতা যোগ-সাধনা করিতেছেন।

(8)

কথনও কথনও মহিবী পঞ্জনীর মুখখানি মনে হইত। রাজপুরীর আনন্দ-নিকেতন তাঁহার স্বৃতিতে উদিত হইলে তিনি ব্যথা বোধ করিতেন,—কিন্তু প্রাণারামাদি কারা মন ও ইক্রিয়ের সমস্ত পথ নিরোধ করিয়া তিনি ধ্যান-পর হইতেন,—তথন ক্রীয়ারের কোন ভাবনাই তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিত না। মহারাক্র তরত সর্ব্বিত্র রাক্রমি বলিয়া কীর্ভিত হইলেন, পুণ্যরত মহর্মিগণের মুখে তাঁহার প্রশংসা কীত্তিত হইতে লাগিল।

গাল্ভ, ভরম্বাজ্ঞ,ভামহ প্রভৃতি পুলহ-বিষ্যাগণকেও স্বীকার করিতে হইল, রাজর্বি আর সমরের মধ্যে যোগ-পথে অনেকদ্রে আধাসর হইয়াছেন।

একদিন ভাষহ প্রাতঃকালে রাজবি
ক্রাতের নিকট উপস্থিত হইরা জিজ্ঞানা
ক্রিলেন---তাঁহার তপের কোন বিশ্ব
হইতেছে কি না।

প্রসন্ধ মুখে ভরত বলিলেন, "পুলহ আল্লমের সন্নিধানে পুণ্যতোরা গণ্ডকীর তীরে তপঃপথের অস্তরার কি থাকিতে পারে ?"

ভামহ উত্তর করিলেন,—"মহারাজ, আপনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া আসিরাছেন;—শুনিরাছি বনবাসী হইলেও
সংসারের চিন্তা হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন।
আপনার পরিতাক্ত পরিজনগণের চিন্তা
আপনাকে বোগ-ভ্রষ্ট করিতে পারে।"

ভরত নিশ্চিম্ব মনে হাসিয়া বলিলেন—"সে আশকা মাত্রও নাই,আমি চিত্তসংঘম অভ্যাসপূর্বক হাদর হইতে পরিজনবর্গের মায়া দ্র করিয়াছি,—এমন কি
মহিষী পঞ্জনী কিংবা আমার প্রির-পূত্রবর্গ আমার নিকট এখন বেরূপ—জগতের

একটি সামার কীট পতঙ্গও তজ্ঞপ.—আমি আর মোহের বশবর্তী নহি; – হদয়ে সমস্ত জীবের **জন্ত করু**ণা অমুভব করিতেছি।" "একমাত্র করুণাময় ভগবানই করুণা ক্রিতে পারেন, আমরা সকলেই করুণার পাত্র'-এই বলিয়া ভামহ চলিয়া গেলেন। রাজা চিত্ত স্থির করিয়া তর্পণার্থ গণ্ড-দীর সলিলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অনন্ত-খনা হইয়া ভগবানকে শ্বরণ করিতে লাগি-কোন। সহসা ভীতিপ্রদ গর্জন শব্দে রাজার ক্লোগ ভক্ত হইল। তিনি চকু: মেলিয়া সেই শাল ভনিলেন, বুঝিলেন—গণ্ডকীর পূর্বস্থিত ৰপর তীরের অণুরবর্তী বন্ত্র-পর্বতে সিংহ গুৰ্জন করিতেছে, সেই শব্দ স্তিমিত মেঘ গাৰ্জনের স্থায় দূর হইতে গুরুগম্ভীর ভাবে শ্লোনা যাইতেছে, রাজা উপেকার সহিত চৰু: পুনরার নিমীলিত করিবেন, এমন সময় একটি সকরুণ দৃষ্ঠ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল।

গণ্ডকীর অপর তীরে তৃণ শুক্রের মধ্যে একটি পূর্ণগর্ভা হরিণী কল পানার্থে নদীর ধারে উপস্থিত হইরাছিল; সে সিংহের গর্জন শুনিয়া ভীতনেত্রে ইতস্ততঃ চাহিয়া প্রাণ রক্ষার উদ্দেশে গণ্ডকীর কলে ঝাঁপিয়া পড়িল। এই ভয় ও উল্লাফ্ন-বেগে কল মধ্যেই, সে প্রসব করিয়া কেলিল, এবং করুণনেত্রে রাকার দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণতার্গ করিল।

রাজা দেখিলেন, সজোজাত ছরিণ-শিশু গণ্ডকীর তীরের নিকট ভাসিরা বাইতেছে। অপার ক্রণার তাঁহার হাইর ব্যথিত হইরা উঠিন, তিনি মাতৃ-হীন হরিণশিশুকে জন হইতে তুলিরা আনিলেন। হোমের ধ্বে
আয়ি তাঁহার কুটী রপার্থে জনিতেছিল,
কেই অগ্নির তাপে মৃতপ্রার শাবকের দেহে
প্রাণের সঞার হইল, হরিণ চকু: মেলিরা
রাজ্যার দিকে চাহিল, শিশু ঘেরপ মাতার
দিইক নির্ভরের ভাবে চাহে, মাতৃহীন হরিণশাষ্ক তেমনই দৃষ্টিতে রাজার দিকে
চাহিল,—রাজার হৃদয় সেই দৃষ্টিতে বিগলিক্ত হইরা গেল।

তিনি ভূগবানের দানস্বরূপ এই ক্স জীনটিকে পাইরাছেন, ইহাকে তিনি আসর-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এখন ইহাকে বঁটাইবেদ কি প্রকারে ?

রাজা শিশুট ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ক্লেকালয়ের অভিমূপে ছুটিলেন এবং ভিক্ষা ক্লিয়া কিঞ্চিৎ হয় সংগ্রহপূর্বক ভাহাকে

থাওয়াইলেন, অবশিষ্ট ছগ্নটুকু কমগুলুর মধ্যে রাখিয়া দিলেন, এবং প্রস্থতী যেরূপ স্নেহের সহিত হুগ্নের বাটী সম্মুখে লইয়া বসিয়া থাকেন এবং তাহা গ্রম করিয়া মাঝে মাঝে শিগুকে ঝিতুক দ্বারা তাহা পান করান, রাঞ্জর্ষি ভরত ঠিক তদ্রপই করিতে লাগিলেন। হোমানলের জক্ত সংগৃহীত কার্চ হরিণ-শিশুর ছথ্মে উষ্ণত। সঞ্চারের জন্ম পুন:পুন: প্রজ্বালিত হইতে লাগিল প্রাত:-কালে ও অপরাহে রাজাকে হরিণশিশুর হ্গ্মসংগ্রহের জন্ম ছুটিতে হয়, এবং অবশিষ্ট সময়ের অনেকাংশ সেই ছগ্ধ গরম করিয়া অতি সাবধানে তাহাকে পান করাইতে ব্যন্তিত হইয়া যায়; কথনও বা তিনি সঙ্গেহে হরিণটিকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার কণ্ঠমূল ও ললাট-কণ্ডুৰন করিতে থাকেন,—শাবক

🛊 বাম পাইয়া চকু: নিমীলিত করিয়া সেই জাদর উপভোগ করিতে থাকে, কখনও বা শরম তৃপ্তির সহিত চক্ষু:পত্র প্রসারিত বরিয়া নীরবে রাজার প্রতি সৌহার্দ্য জ্ঞাপন-পুর্বক পুনরায় তাহা নিমীলিত করিত,---রাজা ভাবিতেন, হরিণশিশুটি অতি আন্দর্য্য,-ইহার স্বভাব ঠিক মানব-শিশুর ম্ছ্র,—এই ভাবিয়া তিনি মনে মনে আন-নিত হইতেন; কথনও বা দেবকার্যোর জ্ঞ আছত কুশ ও ত্র্কার কোমলাংশগুলি **হক্ষিণশিশু** তাহার নবোলাত দস্তাগ্রে চিন্ন করিয়া আহার করিত,—রাজা কপট-কোঁখে তাহাকে বলিতেন—"যা!—দেবতার উক্লেশে সংগৃহীত উপকরণ উচ্ছিষ্ট করিয়া ষ্টেলিল !" সেই কথার শাবক থমকিয়া দাঁছাইত ও করুণনেত্রে রাজার দিকে

চাহিয়া থাকিত, রাজা আদরের সহিত তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিতেন,— "ওভাবে তাকাইয়া ক্রমা চাহিতে হইবে না, যা করেছিদ্ বেশ করেছিদ্।"

কথনও বা রাজা দাঁড়াইয়া ভগবান্কে অরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তথন হরিণশিশু স্বীয় তরুণ দস্ত দারা রাজার পরিধানের বাকল টানিতে থাকিত; রাজা ভগবানের চিন্তা ভূলিয়া ভাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, এবং বলিতেন "ভোকে এমন স্বেহ কে শৃথাইল— তুই কি আমাকে ছাড়া এক দপ্তর থাকিতে পারিস্না ?"

ুকোনও দিন দুরস্থিত শৃগাল দেখিয়া রাজা জপের মালা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি হরিণশিশুকে কোলে তুলিয়া কুটীরে রাথিয়া আসিতেন। পাছে বনের শৃগাল বা বৃক পাবককে লইয়া যায়, এই ভয়ে রাজার **হাত্তে স্থ**নিদ্রা হইত না, তিনি রাত্রে বারং-ৰার উঠিয়া কুটীরবার ভাল করিয়া বন্ধ করিতেন,--সংগৃহীত বন-লতা যথেষ্ঠ শক্ত ৰহে, ভাবিয়া গভীর কানন হইতে স্থদুঢ় ৰতা আনিয়া তিনি ছার ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন, এবং একদিনের সংগৃহীত কতা জীৰ্ণ হইয়া গিয়াছে, ভাবিয়া প্ৰদিন পুনরায় বন-লতার সন্ধানে ছুটিতেন। কথনও হরিণশিশু নিদ্রা যাইত, -- রাজা জপের মালায় অঙ্গুলী চালনা করিতে করিতে ক্টে নিদ্রিত শাবকের মুখমগুল দেখিয়া শ্বেহাতিশয়ে তাহাকে চুম্বন করিতেন। ক্র্যানও কার্চ সংগ্রহ করিবার জন্ম বনে যাইবার সময় হরিণ-শাবককে ক্ষমে করিয়া সঞ্জৈ সঙ্গে লইয়া যাইতেন, গৃহে রাখিয়া

গেলে পাছে শৃগালে থাইয়া ফেলে,—এই আশকা। কথনও রাজা দেখিতেন, অনুগত ভ্তোর স্তায় বিশ্বস্তভাবে হরিণশিশু লাফাইয়া লাফাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, রাজা বাবংবার মুথ ফিরাইয়া দৃষ্টিপাতপূর্বক সেই দৃশ্য-দর্শনে পরম অথাম্বাভ্র করিতেন।

## ( ( )

পুনহ ও পুনস্তা—এই ছই মহর্ষি রাজার কুটীরে. উপনীত হইলেন, তথন রাজা অপ করিতেছিলেন। করাসূলী তুলদীমালার মধ্যে জতবেগে স্বুরিতেছিল,—কিন্তু রাজা ভাবিতেছিলেন,—কুটীরপার্ম্বের দর্ভাঙ্কর সরস ও তরুণ নহে,—গত কলা অদ্রবর্ত্তী পল্লীর নিকট যে ক্ষেত্র তিনি দেখিয়াছেন, কাশকুস্কমের অস্তরালে সেই ক্ষেত্রে অতি

্রিমণীয় তুর্বা জন্মিয়াছে, হরিণশিশু সেগুলি অতি আহলাদসহকারে আহার করিয়াছে, আছিল সেই ক্ষেত্ৰে উহাকে লইয়া যাইতে 🛊 ইবে. তিনি স্বয়ং ক্ষেত্রের পার্ঘে বসিয়া মুনে হইতেছে, স্থন্তর নধরকান্তি হরিণ-শিশুটিকে দেখিয়া বনের শুগালগুলি ক্ষুধার্ত্ত দুষ্টিতে উঁকি মারিয়া থাকে, সেদিন তাঁহার হাতে দণ্ড ছিল না,--একটা শৃগাল প্রায় আমিয়া হরিণের উপরে পড়িয়াছিল: আজ নিকটবর্ত্তী বনহইতে তিনি একটি স্থান্ত শালশাখার দণ্ড প্রস্তুত করিবেন, তাহা স্ক্রিদা বুরাইয়া উচ্চশব্দ করিতে থাকিবেন, শুৰ্গালগুলি তাহা হইলে পলাইয়া যাইবে। এই সময় হরিণ-শিশুটি তাহার গাত্র-লগ্ন বাক্ষ্য ঐবং লেহন করিতে করিতে পশ্চাৎ ভাগে আসিয়া দাঁগাইল,—রাজা তথন পর্ন স্থামূভ্ব করিতে লাগিলেন।

পুনস্তা ও পুলহ রাজার সন্মুথে দাঁড়াই-মাছেন, রাজা তাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই; তিনি জপে নিযুক্ত, কিন্তু হৃদয় হরিণ-শিশুটির উপর পডিয়া আছে।

পুলহ গঙীর-দীর্থবরে বলিলেন, "রাজন, কি করিতেছেন! আপনি যোগভ্রষ্ট। আপনি গৃহে ফিরিয়া যাউন, এই
আশ্রমে, থাকা আর আপনার পকে শোভন
নহে।"

রাজ এবার ঋষিরয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—''আমি এই হরিণশিশুটির জীবন রক্ষা করিয়া ইহাকে আসল-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছি, এবং নিরপরাধ, বিমাতৃক, নিরাশ্রয় জীবকে পালন করিবার ভার লইয়াছি, ই**ছাই কি আ**পনার বিরক্তির কারণ ?''

পুলহ বলিলেন,—"আপনি যে মারার ছাত এড়াইবার জ্ঞা গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া আদিয়াছেন, একটা সামান্ত হরিণ আপনাকে আবার দেই মায়ার চক্রে ফেলি-য়াছে,—আপনি এ আশ্রম ত্যাগ করিয়া শৃহে গমন করন্।"

রাজা বলিলেন,—"ইহা মায়া নহে, জীবে দয়া—এই দয়ার অন্থ শীলনে গোক্ষের কাথা হইতে পারে না। যে অবস্থায় ইহাকে ফুত্য হইতে রক্ষা করিয়াছি, তাহা কি অন্তায় হইয়াছে ?"

পুলহ বলিলেন,—"সেই ভাবে রক্ষা আর্থ্রিরা আপনার ইহাকে কোন গৃহস্থের হঠিও দান করা উচিত ছিল।" রাজার দৃষ্টি এই সমরে মেহাতিশবো হরিণের প্রতি আবদ্ধ হইল এবং তিনি বাড় নাড়িরা বলিলেন—"তাহা হইলে আর দরার ক্ষেত্র কোথার রহিল ?"

তথন প্ৰত্য প্লহের হত ধারণ করিবা বলিলেন, "চলুন্ আমরা একান পরিত্যার করি,—রাজা কৃতর্ক করিতেক্তেন, ইঁহার বৃদ্ধির সম্পূর্ণ বিভ্রম হইরাছে,—তগবান্ জরি-শলাকা ধারা প্ররাম ইহার চক্ষ্ কৃটাইবেন, আমানের উপদেশ বাপ বানলে ইহার কিছু হইবার নহে। বেধিতেছেন বা, ইইার চক্ষ্ বারাজভিত,ভাহাতে একানজের লেশ নাই ?"

এই বলিয়া প্রান্তা প্লহকে তথকান হইতে লইয়া গোলেন। তথম রাজা নিশ্চিত্ত মনে হত্তবারা হরিণ-শিশুর গ্রীবানির কণ্ঠুবন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে ছুইটি বংসর কাটিয়া গেল. -হরিণ বড় হইয়া উঠিয়াছে। রাজার 'সেই সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু তিনি পূর্ণমাত্রায় গৃহস্থ। তাহার কমগুলু হরিণের জল্পান পাত্রে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার দণ্ড নেক-ডে ব্যাঘ্র তাডাইবার অন্ত্র-স্বরূপ হইয়াছে। এখন আর সবল পুষ্টদেহ হরিণ শৃগাল-গণের লোভের বস্তু নহে, নেকড়ে বাঘ মধ্যে মধ্যে উহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা পাইরা থাকে।রাজা ভারে ভারে কার্চ্চ সংগ্ৰহ ক'রিয়া রাখিয়াছেন, ক্তিভ ভাহা হোমাথির জন্ত নহে। শীতকালে সেই কার্চে মগ্নি জালাইয়া হরিণের গাত্তে সেক প্রদান করেন। বর্ষাকালে রৃষ্টিসিক্ত হরিণের দেহ তিনি স্বীয় বঙ্কগারা মার্জনা করেন; মৰ নৰ ছৰ্বাস্থ্য ও সরস ছৰ্বা তিনি প্ৰচুর পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাথিয়াছেন,—
দেবার্চ্চনার জক্ত নহে, কি জ্বানি বদি বর্ধা
নিবন্ধন কিংবা অক্ত কোন কারণে তিনি
হরিণকে লইয়া ক্ষেত্রে না বাইতে পারেন
— তবে সেই সঞ্চিত শব্প-লতায় হরিণের
ক্ষ্মা-নিবৃত্তি হইবে।

আর কখনও বদি হরিণ একটুকু
তাহার চক্ষের আড়ালে গিয়াছে— অমনি
উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইরা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত
করিতে থাকেন, এবং হরিণের পদ শব্দ
ভানিয়া আশ্বস্তভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক জপের মালা লইরা গগুকীর তীরে
আহিকে মনোনিবেশ করেন।

( 9 )

এক দিন হরিণকে কুটীরে রাথিয়া গণ্ডকীতে সান করিতে গিয়াছেন। এমন সময় অনেকগুলি বস্তু হরিণ সেই স্থান
দিয়া যাইতেছিল,—রাজার হরিণটি চকিত
দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া দ্রাণ দারা কি
একটা আনন্দ অফুভব করিল এবং তৎক্রণাৎ ছুটিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিল,—
একটা বক্ত হরিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সে
চলিয়া গেল,—রাজার আশ্রমের দিকে
ফিরিয়াও চাহিল না।

তথন মধ্যাক অতীত হইরাছে, রাজা ইরিণের গাতালগ্ধ ধূলি মার্জনা করিবার কুনা কমগুলু ভরিয়া জল লইরা কুটীরে কাতাগিত হইলেন।

আসিয়া দেখিলেন হরিণ নাই,— আমনি ব্যগ্র-ভাবে উৎকণ্ঠার সহিত চত্-জিকে তাকাইয়া হরিণকে ডাকিতে লাগি-জোন ৷ নির্জ্জন আশ্রমে যেন সেই সকরুণ আহ্বানের একটা বাঙ্গমর প্রতিধ্বনি উঠিল। রাজার কটির বঙ্কল এলাইয়া পড়িল, তিনি আত্মহারা হইয়া হরিণের উদ্দেশে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

হিমালয়ের যে শৃক্ষের নাম ধবল গিরি,
তাহারই পাদমূল হইতে গগুকী নদী ছুটিরাছে, এবং তথা হইতে ভিরাঞ্জনের ক্সার
রুক্ষবর্ণ আর একটি অনতি-উচ্চ কুট গঠিত
হইরা উঠিরাছে। এই কুটের নাম দেব-সধা
—-দেব-স্থার গাত্র স্পর্ল করিয়া অপর
দিকে ধ্দর বর্ণ, বিরল-শৃক্ষ বক্স-পর্কতের
উপত্যকা ভাগ গগুকীর তীর ব্যাপিয়া
রহিয়াছে, তাহাতে লোধু ও কুল কুস্থমের
অপর্যাপ্ত সন্ভার। পূর্কে স্থল্পন নামক একশৃক্ষ শেল,তাহা বেন চিত্রের ক্সার অধ্বর-পটে

অভিত রহিয়াছে,—এই শিলা-সম্চরের
মধ্যে প্রথম বেগে গগুকী বহিয়া চলিয়াছে;
গগুকী পর্বজ-ছহিতা, তাহার জল বেমন
নির্মাল, তেমনই বেগশীল। এই নদীর
তীরে উন্মন্তের স্থায়—রাজা ছুটিয়াছেন,
আর ডাকিতেছেন "দেবদন্ত''—দেবদন্ত
দেই হরিণের নাম।

মাঝে মাঝে অশন পুলের শাথাগ্র
তাহাকে স্পর্শ করিতেছে, রাজা তাহা দেবদত্তের শৃক্ষস্পর্শ ভাবিয়া বিচলিত হইয়া
পড়িতেছেন,—বক্ত হরিণ ছুটিয়া য়াইতেছে,
দ্র হইতে চিনিতে না পারিয়া রাজা "দেবদত্ত" বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতেছেন — এবং যধন ব্ঝিতে পারিতেছেন,
দেবদন্ত নহে, তখন আহাড় খাইয়া তক্তবলে বলিয়া পড়িতেছেন, প্নরায় প্রন

25

পাতে ও তক্ৰ-কম্পন-শব্দে আশাবিত ছইয়া দেবদত্তের পদ-শব্দ ভ্রমে অঞ্সরণ করিতে-ছেন।

রাজা বিহ্নল হইরা কহিতেছেন, "দেবকরে, একবার আমার দেখা দে, আমি তোর
গ্রীবা-নিমভাগ কণ্ডুরন করি, একবার
দেখা দে, তোর খুরের শব্দ ভানিরা আমি
কর্ণ ভুড়াই;—আমার হস্তগৃত কোমল
কিশলর প্নরার একবার আহার কর,
আমি জোর মুখখানি দেখিরা চক্ষ্ সার্থক
করি।"

আহাঁর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাজা মণিহা্রা সর্পের ভার দেবদন্তকে খুঁজিতে-ছেন। ঐ দেথ রাজসর্যাসীর গাত্ত বন-কণ্টকে ছিল্ল, তাহাতে রক্তবিন্দু ধ্লিমাধা হইনা রহিনাছে,—কঠিন প্রস্তরাঘাতে পদ- তল বিদীর্ণ ইইরা গিরাছে, চক্ষের শুক তারকা নৈরাশো কিপ্ততা হচনা করিতেছে, উদরের তল কুধার কুঞ্চিত হইরাছে, এবং শুক কঠে "দেবদত্ত" এই শব্দ বিক্লত হইরা অর্দ্ধন্ট ভাবে উচ্চারিত হইতেছে। আর একবার বনা-বরাহ, একবার বনা-মার্জার, একবার কাঠ-বিড়াণীকে দুর रहेरछ प्रथिया प्रवास्त्र-ज्ञास वक्षत्र वज्र-পর্বতের ক্রমোচ্চ পথে ছুটিরা বাইতেছেন, অসাবধানতার সহিত যে প্রস্তরখণ্ড বা বন্ত-লতা ধরিয়া উর্দ্ধে উঠিতে চেপ্তা করিতেছেন —ভাহা করমুষ্টিতে উন্মূলিত হইরা পড়াতে, —বাৰা উপত্যকার নিমে গডাইয়া <u>প্র</u>ডিয়া যাইতেছেন,কণ্টক ও প্রস্তর খণ্ডে দেহ ক্ষত विक्ष रहेबा वांहेर्ड्स, बाबाब तम निर्क ক্রকেপ নাই, পুনরার গওকীর তীর ধরিরা

কথনও উত্তরে, নৈশ্বতে বা ঈশান কোণে
দিখিদিক্-শুন্যের ন্যায় ছুটিয়া যাইতেছেন। এই সেই মহাভাগ রাঞ্জি ভরত,—
যিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া ত্রিভ্বনে কীর্ত্তি
লাভ করিয়াছিলেন, যাহার তপস্থার একাগ্রতা দর্শনে স্বয়ং পুনহ বিশ্বিত হইয়াছিলেন,—যাহার নামে এই মহাভ্বও
ভারতবর্ষ নামে পরিচিত।

অষ্টাহ উপবাস, অনিদ্রা ও এই উন্নত্ত শোকের,বেগ সহ্ত করিয়া বৃদ্ধরাজা শক্তি-হীন হইয়া পড়িলেন। নির্জ্জন বক্স পর্বতের উপত্যকার শিলাথণ্ডের উপর মন্তক নিক্ষেপু করিয়া রাজা উথান-শক্তি বিরহিত হইয়া পড়িলেন। বে শির পৃথিবীর হুর্লভ মাণিক্য-রাজিমণ্ডিত মুকুট ধারণ করিত, বাহা স্থা-ধচিত রক্তাধরার্ত মহিবী পঞ্চ-

জনীর উৎসংক কোমল বাজন-দেবিত হইয়া নিদ্রা লাভ করিত-যাহাতে একদা ব্রদ্ধ-জ্ঞানের উজ্জ্ল-শিখা প্রথর-রশ্মিতে জनिया উठियाছिल, -- य नित्र একদা পুণা-চিস্তার নিকেতন, বিশ্বের প্রজা-মণ্ডলীর ্হিত-সংকল্পে বাস্ত,এবং উৎকৃষ্ট গন্ধ নিষেবিত কুঞ্চিত কেশভারের ক্রীডাস্থল ছিল,—সেই ্শির ধূলিধুসর জ্ঞাবন্ধ কেশদামের সহিত মুমুৰু কালে একটা কঠিন শিলায় অবলুষ্ঠিত হইয়া রহিল-রাজা ক্ষীণকণ্ঠে, ''দেবদত্ত'' বলিয়া তথনও ডাকিতেছিলেন, সে স্বর আর কণ্ঠ হইতে উণ্থিত হইতে পারিল মা,—তাহার চক্ষতারকা আসনমূতাতে 🖣 ৰ্দ্মণ হইয়াও দেবদত্তকে খুঁজিতেছিল---किएक्ट एन एन विषय के अपन्यूर के जूथ **র**ইয়াছিল—সমগু মনের শক্তি একত্র

করিয়া লক্ষ্য-বদ্ধ বাণের স্থায় তিনি দেব-দত্তের চিস্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে রাজা দেখিতে পাইলেন —অদুরে দেবদত্ত দাঁড়াইয়া করুণনৈত্তে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতেছে, শতবার সে দাঁডাইয়া যেমন ভাবে তাঁহাকে দেখিত. আজও দেইরূপ। শুঙ্গ চুইটিতে বন্ধলতার ছিল্প অংশ জড়িত রহিয়াছে। নিম ওর্চপুটের অন্তরালে ট্যং বিকশিত দন্তাগ্রে ভক্ষিত তৃণমূলেক কিঞ্চিৎ লগ্ন রহিয়াছে, তাহার বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট চর্ম্মে স্থাের শেষ রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে; নির্মাণ চিত্র-পটের স্তায় দেবদত্ত, তাঁহারই দেবদত্ত--দাঁভাইয়া আছে। রাজা উচ্চৈঃস্বরে "দেবদত্ত" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন,—এইবার কণ্টে নামটি .উচ্চারিত হইল,—সেই মুমুর্র চক্ষুতারা একবার নিমগ্র হইয়া দেবদত্তকে দেখিরা লইল, বহুকটে চক্ত্র প্রান্তে একবিলু কঞ্ উথিত হইল,— দেই দণ্ডায়মান হরিণের রূপ দেখিতে দেখিতে রাজার প্রাণবারু বাহির হইল। বে দেবদত্তকে তিনি দেখিয়া-ছিলেন তাহা প্রকৃত হরিণ নহে, উহা ভাহার মনের স্প্রা। মৃত্যুকালে মনের হুষ্টি,—ঠিক প্রহাক্ষ বস্তুর স্থার প্রকৃত ব্লিরা মনে হয়।

(1)

মৃগচিস্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিরা মহারাজ ভরত বজ্ঞপর্কতের কালঞ্চর কামক শৈলে মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভগবৎকুপার তাঁহার পূর্বজন্মের কৃতি বিলুপ্ত হইল না। তিনি জ্ঞাতিশ্বর হইরা ক্রামধারণ করিলেন। প্রথম জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে পূর্বজন্মের কথা শ্বরণ করিয়া বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা-প্রাপ্তিহেতু তাঁহার মহাভয় উপস্থিত হইল,— তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ভগবান্কে ভীষণ শান্তিদাতারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অক্তরায়া শুকাইয়া গেল।

ধীরে ধীরে হাদম হইতে এই ভয়ের ভাব দ্রীভূত হইল, তথন মৃগ-জীবনে তিনি কতকটা অভাতত হইলেন কিন্তু গভীর বিবাদে তাঁহার হাদম অভিভূত হইমা রহিল।

পূর্বজনের সংস্কার অবলম্বন করিরা মৃগরূপী মহাত্মা গশুকীর তীর-পথে ছুটিরা চলিলেন। শুদ্ধপত্র আহার করিয়া কথঞিৎ জীবন ধারণ করেন, কোন হিংস্র পশু-হুইতে আদৌ আত্ম-রক্ষার চেষ্টা নাই,— কেবল যথন সেই শুদ্ধ, নির্মাল গণ্ডকী
নদীর জল পান করেন,—তথন তাঁহার
ছই চক্ষে অঞ্চ প্রবাহিত হয়,—এই নদীর
জলে দাড়াইয়া এজন্মে আর তাঁহার তর্পণপূর্ম্বক ভগবং আরাধনা করার অধিকার নাই।

অরকরেকদিনে তিনি পুলন্ত্য-পুলহ

আশ্রমে হরিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

মৃগরূপী ভরত গগুকীর তীরে স্বীর পরিতাক্ত কুটীর চিনিয়া লইলেন ও একদা
বে কুশাদনে বিদিয়া, যে জপের মালা
ধারণ করিয়া তিনি ভগবং-চিস্তা
করিয়াছেন—তাহা সাক্র নেত্রে দেখিয়া
কুটীরয়ারের ধ্লিতে অবল্টিত হইয়া
রহিলেন।

যে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ তিনি একবার পাইয়াছিলেন—এন্ধন্মে আর তাঁহার দে অধিকার নাই। তিনি কাঞ্চন ভ্লিয়া কাচে
মিজিয়াছিলেন, তাই হরিণ সাজিয়াছেন —
মান্ত্র্য হইয়া মানবের সার ধন ব্রশ্ধ-জ্ঞান
তিনি স্বেজ্ঞায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন,—
তাই সেই পরম অধিকার হইতে তিনি
এবার বঞ্চিত।

মৃগ রূপী ভরত পুলহ ঋষির ক্টীরের পার্শ্বে দাঁড়াইরা ঋষিশিষাগণকে হোমানল জালিতে দেখেন. তাঁহারা যথন প্রণব উচ্চারণ কুরিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত হন—তথন মৃগ সমস্ত বিশ্বত হইরা সেই যোগিগণের রূপস্থধা পান করিতে থাকেন, তাঁহার ছই গও বহিঃ। অক্রধ্যারা নিপতিত হয়। পুলহ ঋষিকে তিনি দেখিতে সাহসীহন না,—ইনি পরম অফ্রকম্পার তাঁহাকে মোহ হইতে উদ্ধার করিতে চেপ্তা পাইয়া-

ছিলেন--রাজা ইহার স্বর্গতুল্য সঙ্গত্যাগ করিরা মারার জড়িত হইরাছিলেন।

মৃগ সেই পুনস্ত্য-আশ্রমের এক কোণে পড়িরা থাকিত—দে কিছু থাইতে চাহিত না,—ঋষিশিবাগণ দরা করিয়া তাহার সন্মুথে বাহা ফেলিয়া দিত, তাহাই কিঞ্চিয়াত্র থাইয়া প্রাণধারণ করিত,—সে বৃঝিল বে, এই জীবন তাঁহার দণ্ডভোগের কাল; স্বতরাং ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার স্থেথ বীতরাগ হইয়া—দে দণ্ডের শেষ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কখনও গাণ্ড তাহাকে তৃণ দ্ব্ৰী
হাতে করিয়া খাওরাইতেন,—মৃগ ঋষিকুমারের পবিত্র হস্তম্পর্শের জন্ত লালারিত
হইয়া তাহা খাইত, তখন তাহার ছই
গও বহিয়া অঞ্ধারা পড়িতে থাকিত।

একদা গালব নিম্লিখিত শ্লোকঞ্জি উজৈ:স্বরে পাঠ করিতেছিলেন:--"সর্বেক ক্ষান্তা নিচরাঃ পতনান্তাঃ সমুক্তরাঃ। সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম ॥ যথা ফলানাং প্রানাং নাত্ত্র প্রনাত্ত্রম। এবং নরস্ত কাতস্ত নাক্তর মরণান্তরম ॥ यथागातः पृष्ट्याः कौर्गः ज्ञ्ञाश्वमीपि । তথাহবদীদস্তি নরা জরামৃত্যুবশংগতাঃ॥ অত্যেতি রজনী যা তু সা ন প্রতিনিবর্ত্ততে। যাত্যেব ব্যুনাপূর্ণং সমুদ্রমুদকার্ণবৃ ॥ অহোরাত্রাণি গচ্চন্তি সর্বেষাং প্রাণিনামিত। আয়ুংষি ক্ষপরস্ত্যাশু গ্রীমে জলমিবাংশবং॥ আত্মানমনুশোচ স্বং কিমনামনুশোচনি। আয়ুস্ত হীয়তে যস্ত স্থিতস্থাপ গতস্ত চ॥ यथा कार्कक कार्कक मत्मन्नाजाः महार्गत्व। সমেত্য ভূ ব্যপেয়াতাং কালমাসাথ কঞ্চন॥

এবং ভার্য্যাশ্চ পুল্রাশ্চ জ্ঞাতম্বশ্চ বস্থনি চ। সমেতা বাবধাবন্তি প্রবো ফোষাং বিনাভবং ॥" ভরম্বাত্ব এই শ্লোক-পাঠ গুনিতে-ছিলেন: আর স্থির নেত্রে ভাব-বিহবল শোতার ভায় মৃগ সেইখানে দাঁড়াইয়া-ছিল, সে চক্ষের পলকহারা হইয়া সেই শ্লোকামুবুজি গুনিতেছিল। গালব বলিলেন. 'এই মুগটা অতি আশ্চর্যা, এ যেন আমা-দৈর সব কথা বোঝে, এরপ মনে হয়।" ষ্ঠরবাজ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"তুমি এই ৰবিণ্টার প্রতি সর্বদাই বিশেষ যত্ন দেখাও. দৈথ, যেন ভরত রাজার স্থায় মুগের ষীয়াপাশে না প'ড়।" গালব হাসিয়া বালিলেন, ''আমি ত আর ক্ষত্রির রাজা নই ৰে, প্ৰবৃত্তি **লইয়া খেলা খেলিতে সাহ**সী

মৃগরূপী ভরত এই কথা গুনিরা দারুণ অন্ততাপে দগ্ধ হইলেন।

শুধু পুলহ ঋষি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। মৃগ পুলহের কোমল স্লিগ্ধ আখির ইঙ্গিতে বঝিতে পারিত যে, প্রম কারুণিক ঋষি তাহার জন্ত হৃদয়ে তঃথ বোধ করিতেছেন। সে হঃথ দয়া-জনিত ও জালা-বিহীন, তাহা হৃদয়কে পবিত্র করে, কিন্ত মায়ার বশীভূত করে না। মৃগ কৃতজ্ঞতার আবেরে ঋষির পদাকে স্বীয় শৃক ও ললাট-দেশ স্থাপন করিয়া মৃত্তিকায় লুটাইয়া পড়িত ও অশেব শাস্তি লাভ করিত। তাহার ভগবং জানের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল,কিছ সাধুসঙ্গের অধিকার হইতে ভগবান এখন ও তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই, ইহাই তাহার সাম্বনা।

যেখানে হোমাগ্রি প্রজালিত হইত, সেই খানে মুগ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, যেথানে আরতিকালে ঋষিগণ মন্ত্রপাঠ করিতেন,সেই খানে নিশ্চণ চিত্রপটের ভার মৃগ শ্রোতা। ক্রমে দে আর তণাদি মুখে গ্রহণ করে না.—তাহার দেহ ক্লপ হইয়া গেল, ঋষিকুমারগণ মুখের নিকট তুণ ধরিলে মুগের চুই চক্ষে ধারা প্রবাহিত হয়.—েসে একরপ আহার ত্যাগ করিল। ভগবানকে ভাকিবার জন্ম তাহার আত্মা ব্যাকুল হইল : কিন্তু পশুদেহের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ভগ-वर-जाधना कतिएक रत्र अनमर्थ। वकिन मुश्रक्तभी महाचा उपवामनीर्ग (मटह शक्तीत তীরে আসিয়া দাঁডাইলেন। সেই সময়ে সহসা তিনি হাদরে বাথার সঙ্গে নবজন্মের মাবির্ভাব উপলব্ধি করিলেন। পশ্চাৎ

হইতে এমন সময় কে কোমল-মিগ্ন করে তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিল । মৃগ সেই স্পর্শ- স্থবে বিহলল হইরা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল,—সে স্পর্শ প্রলহ ঋষির । আশীর্বাণী উচ্চারণ কালে ঋষির করাঙ্গুলী উদ্দে উথিত হইরাছিল, কৃত্ত্ব মৃগ ঋষির মুখপানে সাশ্রুনেত্র বন্ধ করিয়। ভূমিতে লুঠিত হইরা পড়িল—এবং দেই স্থধ-প্রদোষকালে গশুকীর তীরে দেহ রক্ষা করিল।

( 💆 )

দীর্ঘ—স্থানীর্ঘ কালের পর আবার মহ্বা জনা। মহ্বা জন কি ?—উহা পিঞ্জা-বদ্ধ পকার পকে মৃক্তির 'আসাদন,—ক্ত সরিং অতিক্রম করিয়া মহাসমূত্রে পতন,— দৈহিক স্থান্থর ক্রু গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আধ্যান্থিক আনন্দে পৌছিবার শক্তি লাভ, —উঠা প্রণব উচ্চারণের অধিকার-প্রা ভঙ কাল। অনস্ত বিমানের স্থার,--সী হীন সমুদ্রেরস্থায় ব্রহ্মানন্দের অপ্রমেয় শে মাহুষের সন্মুখে পড়িয়া আছে। ষেকুদ্র ই তঃধ লইবা বহিল-দে তাহার জনে গৌরব বৃধিল না,---রাজাধিরাজের উত্তর ধিকারী সামাক্ত কুটিরবাসী হইয়া রহি -সে তাহার দাবী দাওয়া ছাডিয়া দিল এই মুক্তির অপরিসীম আনন্দ লাং করিয়া মহারাজ ভরত,—ইক্মতীর তীরে শিবালয় নামক গ্রামে আঙ্গিরস গোতজাত ইক্রচ্ড নামক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ कदिर्गन।

এবার সাধ্দলের ফল ফলিয়াছে, দীর্ঘ মুগলনের পর মন্ত্রালনা লাভ করিয়া রাজবির ব্রক্ষজান এবার সিক হইগাছে ।—

शांखी कि:वा हाश-यमि प्रद्रमा (मोन्सर्या আবিষ্কার করিবার উপযোগী দৃষ্টিশক্তি লাভ করিত, তখন প্রকৃট কুম্মটি ভোজন করি-বার লোভ আর তাহার হইত না : তথন উহা তাহার চক্ষর আনন্দ্রাধক হইয়া থাকিত। মহার।জাভরত এ জন্মে সেইরপ একাননের সঙ্গে জ্ঞানচকু লাভ করিলেন, সেই জ্ঞান লাভের সঙ্গে দকে ভোগবাসনা তাঁহার একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। এই জগতের যথার্থ রূপ এবার তাঁহার চক্ষে ধরা পতিল। কিন্ধ একবার সেই চুল ভ জ্ঞান পাইরা তিনি হারাইরাছিলেন, এ জন্মে যদি তাহা বার,—ভগবানের মাগা এড়াইবার সাধ্য কোন পুরুষের আছে ? তাঁহার রূপাই ভধু মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অবলম্বন,---স্মৃতরাং রাজা ভরত এবার কাহারও সঙ্গে

সৰ্বন্ধ রাখিয়া আর মাপনাকে বিপদের সন্মৃ-খাঁচ করিবেন না, ইহাই স্থির করিলেন।

ইন্দ্ৰচ্ছের ত্ইটি স্ত্রী। প্রথমার গর্জে আইটি পুত্র এবং বিতীয়ার গর্জে একটি পুত্র ও একটি কক্সা জন্ম গ্রহণ করেন। রাজ্ববি ভব্নত বিতীয়ার গর্জজাত এই ত্ই সম্ভানের আক্সতর। এজন্মেও তিনি বিধাতার বিধানে ভব্নত নাম প্রাপ্ত হইলেন।

ইক্রচ্ড অতি নিঠাবান্ এবং শুক্ষ-চরিত্র আহ্মণ ছিলেন। তিনি পরমাজাগবত ও দর্ববাজ্রবিৎ পণ্ডিত বলিরা সমাজে সন্মান নিষ্ঠা। তাঁহার বিতীরা ভাগ্যা কমলা দেবীও রম্মীকুল-রত্ন স্বরূপ। ইক্রচ্ড বড়পূর্ববিক স্বীর্থ সন্তানিগিকে শাস্ত্রশিক্ষা দিরাছিলেন। জ্যেই আটেটি পুঁজুই শাস্ত্রাফ্মশীলনে রত এবং পঞ্চিত হইরাছিলেন। ভরত সর্বকনিষ্ঠ পুত্র—শিশুকালে তাঁহার মূর্ত্তি দকলের আনন্দদারক ছিল। বাঁহার হলরে দর্বদা ভগবৎজ্ঞান বিরাজমান, তাঁহাকে দেখিয়া যে দকল লোকে মুগ্ন হই-বেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? বস্ততঃ তাঁহার রূপের স্লিগ্ন আকর্ষণ দর্শকমাত্রই হৃদরে অন্তব্য করিতেন। আত্মীরগণ সর্বাদা লিতেন, —ব্রাহ্মণ, তোমার এই ক্ষুদ্র নিশুটি পরম ভাগবত হইবে।

কৃত শিশুর বরোর্ত্তির সঙ্গে ইন্ত্রচুড়ের সমত আশা তিরোহিত হইল।
সপ্তম-বর্ষ-বঁরস্ক প্র কথা বলিতে পারে
না, ডাকিলে নিয় চকুর্ম প্রসারিত করিয়া
উলাসীনের ভাল চাহিলা থাকে। সঙ্গীদের সঙ্গেও থেলা করে না, কোন
বিষরে আমোদ বা উৎসাহ নাই। রেখানে

বৈ শইরা বার, স্থাপুর ক্লার সেই থানেই ৰসিয়া থাকে। ইন্দ্রচুড় তাঁহার এই প্রাণ-প্রতিম পুরুটির শিক্ষার জন্ত কত প্রকার टिष्ठी कतिरमन, किছु एउँ किছू इहेम ना। धमन समात - डेब्बन नना है, मौश त्रक-বিশিষ্ট স্থগঠিত-দেহ বালকটি হাবা হইল, এই ক'ট পিতামাতার অসহনীয় হইয়া উঠিল। ইব্রচুড় তাহাকে উপনয়ন প্রদান করিরা সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে বহু চেষ্টা পাইলেন, বালক কিছুতেই কোন মদ্র উচ্চারণ করিতে পারিল না। স্লিগ্ধ-কণ্ঠে কত আদরে তিনি তাহাকে মন্ত্র উচ্চারণের क्रिक (ठ्रष्टी क्रवाहित्नन, त्म चापत वार्थ हरेन. -তথন ক্ৰে হইয়া একদা তাহাকে প্ৰহার कतिरानन, वानंक ७४ कान कान हरक চাৰিয়া বহিল। তাহার মুখে কখনও কেহ

হাদি দেখে নাই, চক্ষে কেই কথনও অঞ্চ দেখে নাই-; — নির্বিকার জড়বং সমস্ত সেহবন্ধনের অভীত এই শিশুটির মধ্যে জড়তা দরেও কি একটা আশ্চব্য সৌন্দর্যা ছিল, তাহাতে তাহাকে ভাল না বাদিরা পারা বাইত না। ইন্দ্রচ্ড় তাহার গারে হাত ত্লিরা অফুতাপ বোধ করিতে লাগি-লেন, পিতৃনেত্র হইতে ঝর্ ঝর্ করিরা অঞ্চপতিত হইল; হাবা ছেলে সলেহে তাহা মুছাইরা দিলেন, এবং শুধু চক্ষুর দৃষ্টি লার: পিতার হৃদরে পরম শান্তির ভাব আনরন করিলেন।

মধ্যম পুত্র ঐকণ্ঠ প্রারই বলিতেন,
"এই হাবা ছেলেটাকে লইয়া বাবা রাজি
দিন বার করেন, ভগবান্ ইহাকে বাক্শক্তি দেন নাই, এটা একটা মুক পশুর

মত, তথাপি পিছা ইহাকে কথা বলিতে
লিখাইবেন, তিনি ভগবানের বিধির উপরও
একটা বিধান করিতে চাহেন।" জ্যেষ্ঠ
পুত্র মৃক্তিকাম বলিলেন, "আমি বলিতে
পারি না, কেন এই হাবা ছেলেটার জ্ঞা
আমার প্রাণেও বড় সেহ হয়। দিন রাজি
ঐ হাবা ছেলেকে সঙ্গে করিয়া থাকিতে
ইচ্ছা হয়। ভগবান্ এমন স্কুলপ ছেলেকে
হাবা করিয়া স্পষ্ট করিয়াছেন,—তাঁহার
বিধান বোঝা কঠিন।"

প্রীকণ্ঠ,—"তোমরা কেবল চেহার। দেখিরা ভূলিরা বাও; উহার চরিত্র অতি কুৎসিৎ, পিতামাতার আদরে ছেরেটা এক-বারে নঠ হইরা বাইতেছে। অগুচি স্থানের জ্ঞান নাই, বেধানে দেখানে পড়িরা আছে, ফুলির মধোই ত অইপ্রহর কাটার, এত বফু ছেলে অঞ্ব-মলা মার্জনা করে না, আমার মনে হরু এ সমস্তই ইচ্ছাক্সত। উহাকে আদর না করিরা নিতা বেত্রাখাত করিলে ছেলেটার বৃদ্ধি জানিতে পারে।"

মুক্তিকাম বলিলেন, "ও কথা ব'ল না, এমন নিরপরাধ শিশুকেও বাথা দিতে হয়।"

( %)

ইক্সচ্ড কিছুতেই উহাকে শিক্ষা দেওরার আশা ত্যাগ করিলেন না। তিনি ক্রমাগত তদ্বিষয়ে চেটিত রহিলেন, বাক্য-ক্র্তির ক্রম্ভ বাক্হীনের দিবারাকি • চেষ্টা চলিতে লাগিল, এই চেষ্টার মধ্যে একদির ইক্ষচ্ডের উপর কীবের অপরিহার্যা শেষ আহ্বান আসিল, তিনি দৈহ রক্ষা করিরা অর্থামে গমন করিলেন, কনিষ্ঠা জারা ক্ষমলা সপত্নীর হত্তে স্বীর পূত্র ও কন্তাকে অর্পণ করিয়া সামীর চিতার আরে।হণ করিলেন।

वंथन कमना (एवी फिलानल एक इडे-বেন, তথন তাঁহার কক্তঃ অক্স্নতী, সপত্নী नन्तीरमरी. এবং अ। हे शृख् विनाश भरक গগনমঞ্জল বিদীর্ণ করিতেছিলেন। ভরতকে সেধানে আনা হইরাছিল, এই শোকো-চ্ছাসের মধ্যে দশমব্যীয় বালক ভরত নির্বিকার।—তাঁহার মূর্ত্তি একট্ট গম্ভীরতর হইয়াছিল এই মাত্র। সমুদ্রে পতিত মতুষা ও সম্দু-তারে উপবিষ্ট নিশ্চিম্ব ব্যক্তির-যে প্রভৈদ, তাঁহার সঙ্গে অপরের সেই প্রভেদ দেখা বাইতে লাগিল। তাঁহার অখ-মণ্ডলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ও অনিতা বস্তুর ধবংসে বিকার রহিতব, এই ছইটি ভাব স্বৃপষ্ট জাগ্ৰত ছিল, তাহার ভ্রাতৃগণ এই

ভাব বৃঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা বুখা প্রাজ্ঞমানী ছি:লন। এক গ্র বিলাপের মধ্যেও ক্ষুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "এ হাবা ছেলেটার ভাব দেখিলে কই হয়। প্রুকে ভগবান যে জ্ঞান দিয়াছেন, ইহাকে কি তাহাও দেন নাই।"--এই সময় চিতায় উঠিবার পূর্বে সম্পুরের কোটাহত্তে কমলা-मित्री ভরতের কর ধরিয়া लक्षीमित्रीর হস্তে मिया विमानन. "मिमि. এই वानकरक रम'थ. তোমরা জান না. তোমাদিগকে বলি নাই. এই বালকৃকে দেখিয়া আমি এই জীবনের সকল কণ্ট ভূলিতাম, আমার সাংসারিক সমস্ত हु: किन्छा, (भाक ও हु: (श्रत मर्सा यश्रन এই বালক আমার অঞ্চল স্পর্শ করিয়া দাড়াইত, তখন আমার স্থুখ ছ:খের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিত, একটা আনন্দের ভাব মনে

উপস্থিত হইত, ভাহা পুল্লেহজাত নহে। ইহাকে আমি কখনই পুত্র বলিয়া জানি নাই। আমার এখনও ইহার নির্কিকার মূর্ত্তি দেখিয়া দৈহিক স্থখ জ:খ অতি ভূচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার চিতার নিকট ইহাকে ধরিয়া রাখিও। বে পর্যান্ত চিতায়ি নিৰ্কাপিত না হয়, সে পৰ্যান্ত ইহাকে এইখানে রাখিও। আমি শেষ মুহূর্ত্ত পর্যান্ত ইহাকে দেখিয়া লইব। আর, দিদি, এ মাতৃহীন হাবা ছেলেকে তুমি কুধার সময় খাইতে দিও। কুধা হইলে হাবা थारेदछ हाटर ना। - मिनि, जूमि र्छरात छनत-তলের কুঞ্চন দেখিয়া খাইতে দিও। আমি অক্রমতীর জন্ম ভাবিনা। আমার আর আট পুত্ৰপ্ত বড় হইয়াছে, দিদি, সকলে মিলিয়া আৰার হাবা ভরতকে রক্ষা করিও।" এই কথা গুনিরা লক্ষা দেবী সাঞ্চনেত্রে ভরতকে বাছৰারা জুড়াইরা ধরিলেন এবং কিছু না বলিরা তাহার শিরে অজ্ঞ অঞ্চ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

জ্বনকজননী এক চিতায় দগ্ধ হইয়া গেলেন। হাহাকার করিয়া পুত্র, ক্সা ও মাতা লক্ষীদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

(50)

পিতার ভার মৃত্তিকাম হাবা ভরতকে চক্ষে চক্ষে রাথেন, মাতা লক্ষীও হাবাকে আগে থাওরাইরা তংপর অপর সন্তানদিগকে, আহার্য্য প্রদান করেন। হাবা ছেলে সেই গৃহে সকলের চক্ষুর তারার ভার হইল। মৃত পিতামাতার কর্পা স্বরণ করিরা ভাহাদের অভ বে নিক্ষ স্বেহ তাহা

সমস্ত ভরতের উপর জারোপপূর্বক সেই
গৃহে সকলে তাহাকে প্রাণপ্রতিম বলিয়া
জ্ঞান করিল। কিন্তু সেই সেহের বন্ধনে
সে ধরা দিল না। পাষাণের উপর জ্ঞলবিন্দু
পতনের ভার তাহার প্রতি প্রদন্ত এই
প্রীতি ছদেরে কোন স্থায়ী ভাব অভিত
করিল না।

মধ্যে মধ্যে প্রীকণ্ঠ ভরতকে ভর্ৎ সনা করেন, তথন আর সকল ভ্রাতা তাঁহাকে দমন করেন এবং মাতা লন্ধীদেবী সে দিন প্রীকর্তের সঙ্গে রাগে কথা বলেন না। এই ভাবে এক বংসর অতীত হইলে লন্ধীদেবী দেহত্যাশ করিলেন। অকল্পতীর পূর্বেই বিবাহ ছইরাছিল, এইবার তিনি স্বামিগৃহে চলিয়া গেলেন ।

আট ভাতা পৃথক্ হইয়া যজন-যাজন

কার্যাদারা জীবিকা নির্মাহ করিতে লাগি-লেন। তাঁহাদের এই ব্যবস্থা হইল যে, হাবা এক এক দিন এক এক জ্বনের বংড়ীতে খাইবে।

ভরতের প্রতি এখন আর সে মনোবোগ নাই। সে রাস্তার যেথানে সেধানে
পড়িরা থাকে, রৌদ্র বৃষ্টি তাঁহার মাথার
উপর দিরা চলিরা যায়, তাহাতে তাঁহার
কিছু মাত্র কষ্ট বোধ নাই। রাস্তার তাঁহাকে
যে ভাকে, তিনি ভাহারই সঙ্গে সঙ্গে
যান। বহিরিন্দ্রির নিরোধ এবং যোগসাধনের ফলে তাঁহার দেহ বলিন্ঠ হইরাছে,
তিনি হস্তিশাবকের ন্যার ধ্লায় ল্টিত
হইরা যেথানে সেথানে পড়িরা থাকেন।
কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কেনে দিন একটা
মোটবহনে নির্কু করে, তিনি নীরব

বিনা আপজিতে তাহা মাথায় করিয়া তাহাল বাড়ীতে পৌছাইয়া দেন,— সেই ব্যক্তি পুরস্কার স্বরূপ কিছু থাইতে দিলে তিনি সেইখানে তাহা আহার করেন। किছ ना नित्रा श्रीय कार्या উদ্ধারপূর্বক দুর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেও ক্ষুণ্ণ না হইয়া তিনি সেম্বান ত্যাগ করেন। যে তাঁহাকে যাহা বলে তাহাই ভরত ভগবানের আদেশ মনে কবিষা শিবোধার্য্য কবিষা লন। কারণ এজগতে তিনি ব্ৰহ্ম ভিন্ন অন্ত কিছুই উপ-लक्षि करतन ना। (कान मिन कान मावि লোক না পাইয়া তাঁহাকে লইয়া যায়.---তিৰি তাহার নিয়োগে সারাদিন বৈঠা চালাইয়া, লগি ঠেলিয়া নৌকা বাহিয়া দেন। সন্ধাকালে তাঁহাকে মাঝি বিদায় করিয়া দেয় - কুৎপিপাসা-জ্ঞান-বিব্বহিত ভ্রাতাকে

म्किकाम थूँ किएल थूँ किएल निने जी ति भारेमा शृंद कि तारेमा व्याप्तन, जारात मृद्धि पिथमा काराय वृद्धि विषय स्म नान, जारात मृद्धि पिथमा काराय वृद्धि विषय स्म नान, व्याप्त मृद्धि पिथमा काराय व्याप्त विषय स्म नाने, व्याप्त मृद्धि पिथमा काराय व्याप्त विषय काराय व्याप्त विषय काराय व्याप्त विषय काराय व्याप्त विषय काराय काराय विषय काराय क

ক্রমেই ভ্রাভ্বর্গ তাঁহার প্রতি একটু উদাসীন হইয়া পড়িলেন। কতকাল গৃহত্ত্বর পক্ষে এভাবে জড়বৎ ব্যক্তিকে পালন করিবার স্থবিধা হয়। ভরত এখন গৃহে না আদিলেও আর কেহ বাস্ত হন না.--ভরতকে ধরিয়া কেহ তাহার গ্রের দাও-যার জন্ত মৃত্তিকা কাটাইতেছে। সে কাহা-রও কাঠ কাটিতেছে, সারাদিন এই ভাবে পরিশ্রম করার পর কেহ কিছু দিলে দে थाइन-ना नित्न उपवानी पछिन्ना दश्नि. কোন দিন বুক্ষ মূলে, কোন দিন ভাতৃগৃহে, (कान पिन वा कान वाकित निर्माशीय-সারে গৃহপাহারায় দে রঞ্জনী কটোইতে লাগিল, --প্রত্যেক ব্যক্তির কথা ভরত ভগবদাকোর ক্লায় বিশ্বাস করিয়া তাহা প্রতি-পালন করিতেন: এই অসামান্ত শ্রম্মমুষোর পরিচর্যাা-বৃত্তি ও বিখাদের দারা ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার চিত্তে উজ্জল হইয়াছিল, স্বতরাং তিনি ছাইচিত্তে এ সমস্ত কাব্দ করিতেন।

## ( >> )

व्यक्ता श्रीकर्श विश्वतन, श्रावाही পুথিবী 🖰 ন লোকের জন্য থাটিয়া 🖟 মরে. আমাদের ক্ষেত্রের কাজ উহাকে দিয়া করাইলে হয়.--সমন্ত ভ্রাতাই এই কথার অনুমোদন করিলেন: তথন তাঁহাদের নিয়োগারুদারে ভরত ক্ষেত্রের আইল বাঁধি-বার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ভরত আইল বাধিতে বাধিতে দেখিলেন, কতকগুলি পিপীলিক। কেত্রের জলে আবদ্ধ হইরা প্রাণরক্ষার জন্ত অপর্দিকে যাইবার পথ পাইতেছে না.—তথন তিনি আইলের বাঁধ थित्रा पिल्लन, -- निट्यत वैश्वा व्यः त्यत महत्र ভাতাদের বাঁধা অংশও মুক্ত করিয়া দিলেন: আবদ্ধ জল নিজাক্ত হওয়াতে কেত্ৰ ক্ষম হইয়া গেল,—এই অবস্থায় শ্ৰীকণ্ঠ আদিয়া

দেখিলেন, হাবা সর্কনাশ করিয়াছে: তথন ন্দ্রের হট্যা তাঁহাকে অত্যুক্ত প্রহার করিতে লাগিলেন,—হাবা গ্রাহ্ম না করিয়া সেই প্রহার দহা করিতে লাগিলেন.— তাহাতে শ্রীকঠের ক্রোধ আরও বুদ্ধি পাইল, তিনি নিকটবর্গী একটি ভূপতিত কঞ্চী হাতে লইয়া তাঁহাকে ক্রমাগত প্রহার করিতে লাগিলেন, ভরতের পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিষ্ণত হইয়া বক্তধারা পড়িতে লাগিল। এই অবস্থায় মুক্তিকাম আদিয়া পড়িলেন। তিনি একঠের হস্ত হইতে কৃঞ্চী কাড়িয়া ল্ট্যা তাঁহাকে প্রহার করিতে উদাত হইলেন। ভ্রাতায় ভ্রাতায় একটা বিষম দৰ বাঁধিয়া গেলে বহুলোক তথায় উপস্থিত হইয়া উভয়কে নিবারিত করিলেন। তখন व्यक्षित्रकृतन पुक्तिकाम त्रिष्टेशात विषया

काँ मिटि नाशितन, क्रमनाति वक इत्छ সিন্দরের কোটা অপর হত্তে এই বালকের করধারণ পূর্বক তাঁহার মাতা শক্ষী-দেবীকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই দুগু মনে পড়িল,—ভাহার মাতা লক্ষীদেবী বে তথন উহাকে বাহুতে জড়াইয়া মন্তকো-পরি অশ্রু-বিন্দু ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দৃশু মনে পড়িল। পিতা যে ইহাকে চক্ষের তারার ক্সায়, কণ্ঠের হারের ত্যায় প্রিয়তম জ্ঞানে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাথি-তেন—দে কথা মনে পড়িল। তখন সাঞ্রনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, পুঠের ক্ষত হইতে রিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে,—দেহ কৰ্দমাক্ত, একটা ইষ্টকামাতে পদতল বিদীৰ্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহা হইতে শোণিতের **ट्यां** विश्वताहरू, उथानि मनानक कनिष्ठे

ভাগে এসমস্ত গ্রাক্ত না করিয়া বসিয়া বৰিয়া যেন প্ৰহাৱের প্ৰতীকা করিতেছে, তাছার চক্ষে তথনও একটা আনন্দের ভাব জার্গিয়া আছে।—তিনি আর থাকিতে পারিবেন না.—স্ত্রীলোকের ন্যায় আর্তস্বরে কাঁদিয়া কডভবতের গলা জডাইয়া ধরিলেন ও তাহাকে আর কাহারও হল্ডে দিবেন না, নিজ বাড়ীতে রাখিবেন,—বারংবার এই শপথ গ্রহণ পূর্বাক আদরে উঠাইয়া বাছীতে আনিলেন এবং অতি স্লেছের স্ত্রিভ স্বহুত্তে ক্ষতন্তানে ঔষধ বাটিয়া দিলৈন। কিন্তু ভরত প্রীতি ও বিদ্বেষে তুণা উদাসীন ভাৰ দেখাইয়া ভ্ৰাতৃগ্ছে ,অবস্থান ক্ষিতে লাগিলেন।

মুক্তিকামের গৃহিণী অনস্থা সঙ্কীণ-চেতা রমণী ছিলেন; তাঁহার তিন বর্ধ-

বয়ক্ষ একটি পুত্র ছিল, এই পুত্রটিকে ভরত অনেক সময় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন. এই ভরসায় তিনি ভরতের আগমনে নিতাত্ত কুৰ হইলেন না। মুক্তিকাম প্রভাবে উঠিয়া স্বীয় কার্য্যে গমন করিতেন, ৰি প্ৰহরাত্তে গৃহে আসিয়া স্নানাহ্নিক ও ভোজন ব্যাপার সমাধা করিয়া পুনরার বছি-র্গত হইতেন এবং রাজিতে গৃহে ফিরিতেন, স্থুতরাং প্রায় সমস্ত দিন তাঁহাকে বাড়ী হইতে দূরে থাকিতে হইত। তিনি স্ত্রীকে আদেশ করিয়া যাইতেন যেন ভরতের व्याहात्रापित वेशा नगरम वावसा हम,---(म নিজে খাইতে চার না, তাহাকে ডাকিরা পুঁজিয়া থাওয়াইতে হইবে। গৃহে প্রত্যা-গমন পূর্বাক সর্বাপ্রথমেই তিনি বিজ্ঞাসা ক্রিত্নে 'ভিরত ত খাইয়াছে, সে ত ভাল

আছে ?" যদি কোন থাওয়ার ভাল দ্রব্য পাইতেন, তবে গৃহিণীর হাতে দিরা বলিতেন, "আগে ভরতকে দিবে, তংপর সীতিকঠকে দিবে"—সীতিকঠ তাঁহার তিন বংসর বয়স্ক পুদ্র।

শামী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে আনস্থা ভরতকে ডাকিয়া বলিলেন, "হাবা, সীতিকে কাঁধে করিয়া থেলা দে।" হাবা সীতিকে কাঁধে করিয়া লইয়া হাটিতে লাগিল,—কিছুকাল পর্যাটন করিতে করিতে একটি দেবালয় দর্শনে ভরতের ব্রহ্মানন্দ উপ্রস্থিত হইল,—তথন সমস্ত দৈহ নিশ্চেষ্ট হর্মা গেল,—সীতিকণ্ঠ তাঁহার কাঁধ হইতে একটা নর্দ্দমার নাচে পড়িয়া আঘাত পাইল,—সেই সংবাদ পাইয়া অনস্থা তথার উক্তিত হইলেন এবং ছেলেকে সান্ধনা ও

শুশ্রবাদি করিয়া উঠাইয়া লইলেন,;তিনি ভরতকে যুণোচিত তিরস্কার করিলেন। কিন্তু ভরে একথা স্বামীকে বলিলেন না। কারণ শুশ্বামীর স্পষ্ট আদেশ ছিল, ''হাবাকে কোন কার্য্যের ভার দিও না, উহাকে হগ্নপোষ্য বালকের স্তার যত্ত্বে পালন করিও।''

কিন্ত সেই দিন হইতে অনস্কা বৃথিলেন,—ইহার হত্তে ছেলে রক্ষার ভার সমপশি করা, নিরাপদ নহে। তথন অভ্জরতকে তাঁহার একান্ত একটা গণগ্রহ বলিরা
মনে হইতে নাগিল। তদবধি তাঁহার আহার
সম্বন্ধে তিনি একান্ত উদাসীন হইলেন,
সামান্ত শাকার বেলা অভিক্রম করিরা
তাঁহাকে রাধিরা দিতেন, —কোন দিন
ভাহাও পরিমাণে অতি অল হইত, কিন্তু জড়-

জরত পূর্ববং সদানন্দময়। আদরেও সে মেরপ ছিল, অনাদরেও ঠিক তাহাই রহিল। সামাপ্ত নদীতে বর্ধা গ্রীম ঋতুভেদে অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়—কিন্তু মহামুধি কি শ্রীম কি বর্ধা সকল ঋতুতেই সমান।

মুক্তিকামের গৃহে একটা কাঁটাল গাছ
ছিল, সেই পল্লীতে সেই কাঁটালের তুল্য
উৎকৃষ্ট কাঁটাল কোন গাছে ফলিত না,—
এবার সেই পাছের নিম্ন ডালে প্রায় ভূমি
ম্পা করিয়া একটা খুব বড় কাঁটাল ফলিয়াছিল,—অনস্থা তাহা সর্বাদা চক্ষে চক্ষে
রাখিতেন। আর ৩৪ দিনের মধ্যে তাহা
পাকিবে। একদা ভরত দেই বৃক্ষের অনতিদ্বৈ কৃটিরের দাওয়ার নিশ্তিম্ক মনে বিদ্যাছিলেন, গৃহে একখানি খটার মধ্যে সীতিক্তি ঘুনাইতেছে,—সনস্থা একটা বিশেষ

কার্যোর তাডায় নিকটবর্তী এক বান্ধণ-বাড়ীতে গ্রিছেন, এমন সময় তুইটি শুগাল উপস্থিত হইয়া একটি দস্তাগ্রে কাঁটালটির বেঁটো কাটিয়া ফেলিল.—এবং তৎপর উভয়ে দম্ভ দারা ছিন্ন বৃস্ত ধারণ পূর্বক টানাটানি করিয়া কাঁটালটিকে খনের দিকে লইয়া গেল,--বলা বাছল্য শুগাল দ্বের আগমনা-বধি সকল ব্যাপারই ভরত দর্শন করিতে-ছিলেন,—তিনি সামান্ত একটু চেপ্তা করিলে কিংবা শুধু উঠিয়া দাঁড়াইলেই শুগালনম ভয়ে পলাইয়া যাইত, কিন্তু জীবের থাতের বাাধাত তিনি করিবেন না,--স্কতরাং তিনি কিছুই করেন নাই। এদিকে কাঁটাল শৃগালে লইয়া গেল—এই ধানিতে অনস্মা তাড়াভাড়ি গৃহে আসিয়া সমস্ত অবস্থা বুঝিলেন, এবং এতদিনের মাশা এই ভাবে নই হইন

ক্ষেথিয়া একবারে ক্রোধান্ধ হইরা রুদ্রমৃষ্টিতে আগমন পূর্ণক ভরতের গণ্ডে দাকণ
চপেটাবাত করিলেন। ভরত তাহাতে
কোন বিরক্তি বা হংথের ভাব প্রকাশ
করিলেননা।

অনস্মা ব্ঝিলেন, কাঁটাল যে ভাবে
গিরাছে—নিদ্রিত শিশুটিও সেই ভাবে
যাইতে পারিত, জড়ভরতের দারা কোন
কার্যাই হইবার নহে। এখন হইতে কথার
কথার জড়ভরতের গণ্ডে চপেটাঘাত পড়িতে
লাগিল এবং তাঁহার খাছাদির বাবস্থা নিক্নপ্ট
ইইতে নিক্নপ্টতর হইতে চলিল।

পাছে লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন
করিলে, পূর্ব্ববং পতন ঘটে, এই
আশকার ভরত মৃক ও বধিরের মত
ছিলেন—নিক আত্মা ভগবানের পাদমূলে

বিকাইয়া তিনি পরম স্থৈগ্য অবলম্বন করিয়া—জ্ঞবং লোক নিগ্রহের পাত্র হইয়া রহিলেন।

## ( > < )

একদা মুক্তিকাম কার্য্যোপলক্ষে ৩।৪
দিনের জন্ত বিদেশে গিরাছেন; তাঁহার
ক্ষেত্রের ধান্ত গুলি প্রার পাকিরা উঠিরাছে,
এ অবস্থার সে গুলি রাত্রে আসিরা কেহ
কাটিরা কইরা যাইতে পারে, এই আশরার
অনস্রা হাবাকে বলিলেন, "ক্ষেত্রের পার্বে
যে মঞ্চ আছে, তাহাতে যদি রাত্রি বঞ্চন
করিতে পার, তবে চোর আসিবে না,—
তুমি ত কত রাত্রি গাছ তলার কাটাইরা
দাও, নিজেদের কান্ধ কি একট্ও করিবে
না!" বধ্ ঠাকুরাণী ভাবিদেন, ক্ষ্ম

লোক বসিয়া আছে তাঁহার কটিবিল্খিত পরিধের অতি মলিন, মাথার চুল্ জটার পরিণত হইয়াছে দেহ ধূলি-ধুসর। তাহারা **জি**জাসা করিল ''তৃই কে <mark>॰'' জড়-ভর</mark>ত কোন উত্তর করিলেন না; একজন বলিল "তুই আমাদের সঙ্গে চল,"——অমনট জড়-ভরত ঈশবাদেশ মনে করিয়া সেই দলের সঙ্গে চলিল। যে ব্যক্তি তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল, - সে চুপে চুপে সহচরগণকে বলিল,"ইহার দেহথানি বেশ পুষ্ট। হুগঠিত-( इ এवः वर्ष थूव उक्कल, धृलि-मृलिन इहे-ক্লাছে। যে পলাইয়া গিয়াছে এব্যক্তি তাহার স্থান পূরণ করিতে পারিবে।" সহচরগণ সকলেই তাহার কথার অমুমোদন করিল। 🕶 ডভরতকে তাহারা ধরিয়া লইয়া চলিল। বনমধ্যে পূজা হইতেছিল। একটি জীৰ্ণ মন্দিরের ইষ্টক ধসিরা তত্পরি অশ্বথ্যক্ষ উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে মন্দিরচ্ড়ার শ্বনিত আন্তরের মধ্যে সেই রক্ষের মূল বাহির হইরা পড়িয়াছে, সেই মূলে যেন মন্দিরটি নাগপাশে আবদ্ধ হইরাছে;—অনুরে একটি পুরাতন পুকরিশী, তাহা শৈবালপূর্ণ; তাহার এক কোণ হইতে একটি নরক্ষালের অংশ দেখা যাইতেছে, মন্দিরের পার্ষে একটা ভগ্ন অতি পুরাতন প্রাটীর •

এই প্রাচীরের পার্ষে দক্ষাপতি রুজসহার বসিরা ছিল, প্রোহিত তাহার কপালে
রক্ত চন্দনের সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিপ্ত্রুক পরাইয়।
দিরাছিল। তাহার পরিধান রক্ত পট্টাম্বর,
এবং গণদেশে দম্বিত দীর্ঘ ক্রবামান,—চতুদিক্তে দক্ষাপ্য শব্দ, ষণ্টা ও নানাপ্রকার

বাত বাজাইতেছিল,—ধুপাচ্ছন্ন হইয়া মন্দি-রের মধ্যে পুরোহিত-করধৃত পঞ্চপ্রদীপ ্যানভাবে জলিতেছিল—তাহাতে বিনাশ-শক্তিরপিণী কালামূর্ত্তির বরাভয়প্রদ হস্তথানি বিশেষভাবে দুও হইতেছিল। বিনাশ করি-য়াও তিনি রক্ষা করেন, কর-সঙ্কেতে স্পষ্ট-কপে এই আশ্বাস যেন স্থচিত হইতেছিল। পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে পড়িতে এক একবার মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলেন--"विन পাওয় यात्र नाहे,?" ऋख-সহায় উত্তর করিল—"এখনও তাহারা ফিরিল না. বড আশ্চর্য্য। আমি শিউ-নারায়ণকে বলিয়া দিয়াছি, যদি একাস্ত পক্ষে তাহাকে না পাওয়া যায়, তবে কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকৈ চরি করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসে। স্থভরাং ভাহারা একজনকে না আনিয়া ছাড়িবে না, আপনি নিশ্চিত্ত হইয়া মন্ত্ৰপাঠ ক্ৰুন।"

এমন সময়ে জড়ভরতকে লইরা অন্তরবর্গ উপস্থিত হইল। দস্ত্যগণ দূর হইতে চীৎ-কার করিরা জিজাসা করিল 'সংবাদ কি ?' শিউনারায়ণ বলিল 'সংবাদ ভাল, কিন্ধ সেটাকে পাওয়া যায় নাই।'

তথন জয়ঢাকের বাফ আরও উচ্চে
উঠিল। মন্দিরা, ঘণ্টা ও শব্দ একত্র বাজিয়া
ভীঠিল এবং আদব পানে উন্মন্ত দস্থাগণ
জবাদ্লের মালা পরিয়া নৃত্য করিতে
করিতে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল—
প্রোহিত পঞ্চালীপ হস্তে লইয়া দেবীকে
আরতি করিতে লাগিলেন,—তাঁহার
মুখোচ্চারিত মন্ত্র বজু-গন্তীর রবে নিনাদিত
ছইতে লাগিল।

দি স্থারা অভ্ভরতকে সান করাইয়া আর্মিল। অভ্ভরত নিজের অবস্থা বৃথিলেন,—তিনি নিবিষ্টভাবে ব্রন্ধের সঙ্গে
বোগ স্থাপন করিয়া নিশ্চেষ্ট দেহে অথচ
বৈধ্য সহকারে শেষ মৃহত্তের অপেকা করিতে
লাগিলেন। তাঁহার মৃথমগুলে কিছুমাত্র বিক্তভাব উপলব্ধ হইল না। বিধিমতে
সানাস্তে তাঁহাকে দম্যারা রজ্জু ঘারা বন্ধনপূর্বেক চণ্ডিকাগৃহে লইয়া গেল। অবশেবে
ধ্পা, দীপ, মাল্য, লাজ, নবীন পত্তের অক্র
ও ফল উপহার দিয়া পুরোহিত তাঁহাকে
কালীর নিকট নিবেদন করিলেন।

 আবার অট্টরোলে জন্নঢাক, শব্দ, ঘণ্টা ও কাঁনের বাজিয়া উঠিল। দম্মাগণের থৈই থৈই নৃত্যে ওপুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে দেই মনির অতি ভয়াবহ ভাব পরিগ্রহ করিল।

গ্রমাল্য ও অলকারভূষিত দেহ, কৌমবাসপুরিহিত ভরত যূপকাষ্ঠের সন্মৃত্থ আনীত হইলেন। তাঁহার কপালে দম্বারা তিলক পরাইয়া দিয়াছিল। এই অপূর্কবেশে ভবত সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার-স্বরূপ শোভা পাইলেন। যিনি জীবনে কাহাকেও বিদ্বেষ করেন নাই, শত অত্যাচারেও যিনি কথনও অভিযোগ করেন নাই, যিনি সামার পিপীলিকাকে রক্ষা করিবার জর ভ্রাত হল্কে ভয়ানক প্রহার সহ্য করিয়া-ছिলেন,—गाँशता जाँशात्क कालीत निकछे বলি দিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাদের আহ্বা-নৰ যিনি ভগবানের আহ্বানের ক্লার গণ্য করিয়াছেন,—যিনি জীবনে কাছাকেও ব্যথা দেন নাই, উৎকটপরিচর্য্যা বুত্তি দারা নির্বিচারে সকলেরসেবা করিয়াছেন—সেই জগবদ্ভক্তির অবতার স্বরূপ, ব্রশ্বজ্ঞানী, প্রম সৌমাস্তি ভরতের হস্তপদ বন্ধন করিরা দহার। যুপ কাঠে গ্রাবা বন্ধ করিবে, এমন সময়ে অমানিশা ভেদ করিরা করাল কালীর লেলিহান্ জিহ্বার ক্যায় একটি বজু তথায় পতিত হইল এবং সেই মুহুর্তে ক্রসহায়কে তৎস্থানে নিহত করিল।

ধরিত্রী ধার্ম্মিক মহাত্মার এই অবস্থা সঞ্চ করিতে না পারিয়া ভীষণ জালা বোধ করিতে লাগিলেন,—এবং তথনই ভূমিকম্পে সেই জীর্থমন্দির ভূমিসাং হইল। প্রোহিত সেই মন্দিরের সঙ্গে ভূপ্রোধিত হই-লেয়,—বে ব্যক্তি বলি দিবার জন্য ধক্ষো শান দিতে ছিল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পর্কিল। শিউনারায়ণ বলিল "ব্রহ্মভেজ, ভাই, ত্রন্ধতেজ,—স্বানের সময় ইহার কটিতে উপবীত দেুখিয়াছি, এ যে সে ত্রান্ধণ নহে —কোন সাধপুরুষ।''

অপর এক দস্তা বলিল "দেখছিস না ধরিবার সময়—বাঁধিবারসময় একটা চীং-কার করিল না,—উপাধানে বেরূপ মাথা রাখে—যুপকাঠে সেই ভাবে মাথা রাখিতে গিয়াছিল।"

মুহুর্ত্তমধ্যে তাহারা হুইজন ভরতের বন্ধন ছাটাইয়া দিল—এবং নিজেরা বন্ধ-শাপে নষ্ট না হয় এই আশকায় তাঁহাকে লইয় যাইয়া সেই মঞের উপর প্নরায় রাঝিয়া আদিল। কেয় পাছে কিছু সন্দেহ করে, এই ভয়ে তাহারা পট্টবাস ও অলকায় খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে মলিন বল্প পরাইয়া রাঝিল ও কপালের তিলক মুছিয়া কেলিল।

ি তিন রাত্রি ক্রমাগত ভরত সেই মঞ্চের উপর বসিরা ক্লেত্রে পাহারা কার্য্যে নিযুক্ত শ্বহিলেন।

অনস্থা মনে ভাবিলেন, ঠাকুরপোর ধারা এখন কিছু কিছু কাল পাওরা বাইবে। হাবাটাকে চারটা ভাত দিতে বিশেষ বির-ক্তির কারণ থাকিবে না।

30)

একদা সন্থাকালে ভরত ইক্ষ্মতী
নদীর তীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন।
পূর্ণিমার ক্লোংসা-বিতান একথানি গাঢ়
ক্রক্ষ মেঘে খণ্ডিত হইয়া নদীতীরবর্ত্তী পূরাগ
রক্ষের নিবিড় পত্ররাজিকে উজ্জ্বল করিতেছিল, ক্লোংসাম্পর্শে নদীর তরক্ষ বিত্যতের
স্থায় তীত্র ক্যোতিঃ সঞ্চার করিতেছিল।
সক্ষা মেঘখানি চক্রকে গ্রাস করিয়া কেলিল,

—সক্ষে সক্ষে ইকুমতীর তটম্বরে আর্থারের ছাব্রা পড়িল।

ভাদ্রমাদের মেঘ,—আবার ঝড়ে উড়াইয়া কইয়া গেল, করধৃত দীপের জ্যোতিতে স্থলরীর ন্থায় ধরিতী পুনশ্চ উক্ষদ হইয়া উঠিলেন।

জড়ভরত—এই নৈশ প্রকৃতি-দৃশ্রের এক প্রান্তে নিশ্চল চিত্রের স্থার উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে বহুসংথাক সৈত্ত-বেষ্টিত একথানি শিনিকা সেই পথে উপ-স্থিত হইল। অগ্রগামী সৈত্য জড়ভরতকে দেখিয়া বলিল, 'এই একটা বলিষ্ঠ লোক এখানে বসিয়া আছে, শিবিকা বহুনে এই ব্যক্তি দক্ষ হইবে সন্দেহ নাই।'

একজন সৈত্ত আসিরা তাহার হস্ত ধরিয়াটানিল,—ভরতবিনা বাক্যবারে সেই শিবিকাদণ্ড স্বীয় স্কন্ধে আরোপ করিল,—
বিনা বাকাব্যয়ে এই ভার গ্রহণ করার
ক্বলেই মনে করিল—শিবিকা-বহনই
ইংগর ব্যবসায়। বলা বাহল্য তথার
একজন বাহকের অভাব হইরাছিল।

এই শিবিকা সিন্ধু সৌবীরাধিপতির,—
রাঙ্গার নাম রহুগণ। বিনা ওজরে তরত
শিবিকা বহনে নিযুক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু
জীহার চলিবার ভঙ্গী সাধারণ মহুষ্যের মত
ছিল না। পাছে পদ-পাড়নে জীবহত্যা
হয়, এই জক্ত তিনি সতর্ক হইয়া পদক্ষেপ
করিতেন। অপরাপর শিবিকা-বাহকদের
সঙ্গে তাঁহার গতির সমতা রহিল না। এজক্ত
শিবিকা একদিকে হেলিয়া সহসা অপর
দিকে উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং
একবার রহুগণের মাধায় শিবিকার

ছাদের প্রাস্ত ঠেকাতে তিনি আঘাত পাইলেন।

নিন্ধসৌবীরাধিপতি কুদ্দ ইইয়া বলিলেন—'শিবিকা এরপে অসমভাবে চলিতেছে
কেন ?' অপরাপর শিবিকা-বাহকেরা বলিল,
'মহারাজ নবনিযুক্ত বাহক সমভাবে
চলিতেছে না।'

রাজা শিবিকা-বার হইতে উ'কি
মারিরা দেখিলেন,নবনিষ্কু ব্যক্তিটী বিশেষরূপ বলিষ্ঠা। তথন তিনি ব্যঙ্গের স্বরে
বলিলেন—'তোমার দেহধানি ত গোহপিগুবৎ, এই সামান্ত ভারেই কি এত কাতর
হইয়ছ ! ভারবাহী গর্মভ, অভঃপর সাবধানে শিবিকা বহিরা যাও।"

ভরতের দেহে স্থধ ছঃখঁ বোধ ছিল না,---মনে দেহের অভিমান ছিল না,--- ক্তরাং রাজার ভংগিনার কিছুমাত ব্যথা বোধ না করিয়া পূর্দ্বিং চলিতে লাগিলেন। তাঁহার গতি পূর্দ্বিং অসম রহিল,— ক্তরাং শিবিকা একদিকে ঝুকিয়া সহসা উঠিতে পড়িতে গাগিল।

এবার রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইরা বলি-লেন—'ভারবাহী গর্দভ, নরপালের আজা শুজ্যনের ফল এখনই পাইবি। তোর দেহ এখনই থণ্ড বিধ্নত করা হইবে।'

এবার জড়ভরত জীবনে প্রথম বাক্য-উক্তারণ করিবেন; বাণী স্বন্ধং তাঁহার কঠে উপস্থিত হইলেন। তিনি অমৃত-স্নিগ্ধ কঠে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষান্ন এই ভাবের কথা বলিবেন।

ভার বাঁহী আমি না তুমি ? আমার দেহে আত্ম-বৃদ্ধি নাই, এই দেহের ছকে একটি শিবিকার দণ্ড স্পর্শ করিয়া আছে, ইহা আমার ভার নহে।

আর তুমি নিজের পরিচয় লইয়া দেখ, পিতারপে, পুত্ররপে, স্বামীরপে, বিচিত্র মায়ার ভার তোমার আত্মাকে প্রপীড়িত করিতেছে। তুমি কতকগুলি অহলারের সমষ্টির মত শিবিকার বসিয়া আছে। তুমি অজ্ঞানের ভারবাহী, দেই ভারে তোমার স্বরূপ তোমার নিকট গুঢ় পড়িয়াছে। তুমি আপনাকে নরপান वित्रा मर्भ कतिला! भाषत भाषक धतित्रा विना त्वज्ञत्न त्वशात्र थांग्रेहेत्रा गुनु, এই ভাবে তুমি নর-পালন কর, তুমি অতি निष्ट्रत । जात जूमि जामात एमर थ्खविथ्ख कतिरव, এই ভत्र मिथारेल। এই नश्रंत्र मृत्-ভাও ভদের ভর আমার বুণা দেখাও, ইহার সক্ষে আমি অনেক পূর্বেই সংগ্ধ-বিচ্যুত হইশ্লছি। • তুমি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পার।

এই ভংসনা পরম কারুণিকের মুখ-পদ্মের স্থরভি-মাথা। রাজা অপ্রত্যাশিত-ভাবে এই মিগ্ৰ উপদেশমূলক গঞ্জনা লাভ করিয়া বিনা বাক্যবায়ে শিবিকা হইতে অবভরণ করিলেন এবং যুক্ত করে বলিলেন, — 'আপনি কোন মহাজন! এমন অপূৰ্ব্ব উপরেশ-অধা আমি জীবনে পান করি নাই. আমি ব্রন্ধতত জানিবার জন্ম কপিলাপ্রমে গাইভেছিলাম, আপনি কি স্বয়ং কপিল কিংবা বুহম্পতি ! : আপনাকে হীনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমি অমুতাপে দগ্ধ হইতেছি, —এই দীনতম সেবকের দোষ মার্জনা করিয়া আমাকে ব্রন্ধবিষয়ক উপদেশ প্রদান

করুন। আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ, আপনার ব্যবহারে ও কথার তাহা আমার ব্রিতে বাকী নাই।' জড়ভরত বলিলেন, 'আত্ম-প্রতারণাপুর্বক ব্রহ্মজান লাভ হয় না,-মহারাজ ভূমি বৈভবের মধ্যে বদিয়া —অহরত হইয়া ব্রহ্মণাভ করিতে পারিবে না। মহুধ্যগণকে হীন মনে করিয়া—ভাহাদের স্বন্ধের উপর আর্র্ড হইরা. বেত্র হল্তে তাহাদিগকে গর্দভের মত তাড়না করিতে করিতে ব্রহ্মণাভের প্রত্যা-শার কপিলাশ্রমে যাইতেছ। মহারাজ, ব্ৰশ্বজ্ঞান তোমা ইহতে এখনও যতদূরে— কপিলাশ্রম হইতেও ততদূরে থাকিবে।'

রহুগণ ব্যাকুণভাবে বলিলেন, 'ব্রন্ধ-জ্ঞান পাইলে কি অবস্থাত্তর ঘটে তাহাই জানিবার জন্ত আমি ব্যাকুল হইরাছি। আমি পাপী তাপী—সেই জ্ঞানের অধিকার
আমার নাই। তথাপি ভবৎসদৃশ ব্যক্তির
সঞ্চলাভ করিরা আমি পবিত্র হইরাছি।
আমার প্রতি সদর হউন, আমার
নিক্ষট ব্রহ্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করুন। আমি আধ্যাআফি বিষয়ে নানা মত শুনিরা বিক্ষিপ্ত হইরা
পাছিয়াছি—কিছুই অবধারণ করিতে পারিভেছি না, এইনিমিত্ত চিত্তের আলা ভুড়াইবার অক্ত কপিলাশ্রমে বাইতেছিলাম।'

ু ভরত—'আপনি এসংদ্ধে কি. কি মত ভূনিয়াছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর্মা

রহগণ বলিলেন, 'আমার সভার পাঁচ জন দর্মণান্ত্রবিং পণ্ডিত আছেন, তাঁহার। সর্মা আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই কাহারও

নিকট পরাজয় স্বীকার করেন না। এই পাঁচ জনের মুধ্যে সর্বাপেকা প্রাচীন জটাধর. তাঁহার মতে যদি কেহ গঙ্গার উত্তর উপকৃলের সমস্ত জনপদ নিম্মুষ্য করিয়া ফেলে,তথাপি দে কোন গুম্বর্ম করিল বলিয়া তিনি স্বীকার করেন না। যদি কেহ গঙ্গার উত্তর উপকূলের সমস্ত জনপদ ব্যাপিয়া মুক্তহন্তে দান করিয়া অগ্রসর হয়—তথাপি সে কোন পুণ্য কর্ম . করিল বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাঁহার মতে পাপপুণ্য মানুষের কল্পনা মাত্র। আমার সভার দ্বিতায় পণ্ডিতের নাম কামেশ্বর, তাঁহার মতে ধলঃ হইতে তীর নিকেপ করিলে ভাষা একটা নির্দিষ্ট দীমা পর্যান্ত গমন করে, দেই দীমা হইতে অধিকতর নিকটে বা দূরে পড়ে না। সেই क्रभ कानीहे रुजेन किश्वा अकानीहे रुजेन.

কর্মের নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। জন্ম জন্মান্তর্কুন্ম স্বভাবাধীন ভাবে কর্ম ক্ষম হইলে জীব শাস্তি লাভ করিয়া থাকে।

ভৃতীর পণ্ডিতের নাম নিগ্রন্থদেব,—
তাঁহার মতে দপ্তপ্রকার জবে জগৎ
নির্মিত। ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই,
ইহারা নির্লিপ্ত ও অবিনশ্বর—গিরিশৃঙ্গের
ছার অটল। জল, মৃদ্ভিকা, অয়ি, বারু,
স্থেপ, ছংপ ও আত্মা এই দপ্ত 'জবা। ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, ইহারা চিরছায়ী। ধদি কেহ ভীক্ষ অসিদারা কাহারও
জীবন নই করে, তবে ব্ঝিতে হইবে যে,
পূর্বোক্ত সৃপ্ত জবোর অভ্যন্তর দিরা অসি
চলুর্গপিণ্ডিত পুণাজিৎ বলেন,—আত্মা

কি জানিতে হইলে, 'রপয়ন্ধ', 'বেদনায়ন্ধ'
'সংস্কারয়ন্ধ' ও 'বিজ্ঞানয়ন্ধ'—এই চারি
ভাব উত্তীর্থ ইইতে হয়, কিন্তু কি ভাবে
উত্তীর্থ ইইতে হয়, তাহার উপদেশ তিনি
দেন না।

পঞ্চম স্থবাহদেব অণুবাদী, তিনি বলেন পরমাণু দারাই জগতের বিকাশ। মহুষ্য-আত্মারও স্ক্র পরমাণুতেই পরিণ,তি লাভ হইরা থাকে।

ব্রাহ্মণ, আমি নিরস্তর এই কোলাহলমর
কৃটতর্কের মধ্যে পড়িয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া
থাকি, এজক্ত সংশরচ্ছেদনার্থ কপিলাশ্রমে
যাইতেছিলাম।' জড়ভরত বলিলেন"রাজারা
সভাশোভনার্থ বিচিত্র প্রকারের পারিষদ্
রাধিয়া থাকেন, আপনিও তজ্ঞপ এই
পঞ্জিত পারিষদগণ রাধিয়াছেন,—আপনার

বন্ধজানলাভের ইচ্ছা হইরাছে, তাহা কিরূপে বুঝিব ? কারণ তাহা হইলে আপ নার সান্ধিক দৈয়া উপস্থিত হইত।"

তথন সিদ্দুগোবীরপতি রহগণ শিরের মাণিক্য-থচিত উষ্ণীষ ভূতলে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক জড়ভরতের পদদর জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,মহাত্মন,—'আপনার কথা আমার কর্ণে অমৃতের ক্লায় বোধ হইতেছে। আমি পাপী তাপী— আমায় সহপদেশ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।'

ভরত বলিলেন, — 'ব্রক্ষজ্ঞান লাস্ত করিলে বে অবস্থা বটে তাহা আমি কেমন করিরা বলিব!— রোগক্লিপ্ট ব্যক্তির অগ্নি-মাল্য ও চকু নিস্তাভ হইরাছিল— সে বলি সাস্থ্য কিরিয়া পার; কারাক্লক শৃথ্যলিত ব্যক্তি বলি দীর্ঘকাল পরে মুক্তিলাভ করে; প্রহার-ক্বর্জনিত ক্রীতদাস যদি হঠাং একদিন স্বাধীনতা লাভ করে,—কিংবা মক্ত্র
পথে কুংপিপাসার কাতর পথিক নৈরাশ্রে
নিমজ্জিত হইরা দীর্ঘ প্রমণের পরে যদি ধনধান্তশালিনী পরী প্রাপ্ত হয়;—তথন সেই
সেই অবস্থান্তর জনিত যে আনন্দ উৎপর
হয়, তবজ্ঞানজনিত আনন্দের সঙ্গে তাহার
তুলনা হয় না, আমি কি উপমার তাহা
ব্রাইব!

মহারাজ, যেরপ কেহ পর্বাত-শিধরে দাঁড়াইরা নির্মাণ জনলোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে সেই নির্মাণ জনের ভিতর শব্দ, কাঁকর, প্রস্তর ও হাঙ্গর রহিরাছে, তিনি তাহা পরিষাররূপে দেখিতে পাইবেন,—
ক্রমঞ্জানী তক্ষপ বাসনা-তাড়িত জীবনের কইগুলিও সেইরূপ দেখিতে পান।

তাঁহার অনিমা, লখিমা প্রভৃতি শক্তি লাভ হর! কুন্তকার যেমন ইচ্ছাস্থুসারে যে কোমরূপ ঘট নির্মাণ করিতে পারে, স্বর্ণকার কিংবা হন্তিদন্ত ব্যবসায়ী যেরূপ যে কোম মৃর্ভি গঠন করিতে পারে, সেইরূপ ব্রক্ষ-জ্ঞানপ্রাপ্ত মহাজন যে কোন আকার ধারণ করিতে পারেন।

কিন্ত বন্ধজানের আনন্দ মুখে বলিবার
নহে। কথিত আছে, একমাত্র বন্ধজান
উদ্ধিষ্ঠ হয় নাই, অর্থাৎ তাহা মুখে কেহ
উচ্চারণ করিতে পারে নাই।' এই বলিতে
বলিতে জড়ভরতের অল এলাইরা পড়িল,
চক্কর্ব অপূর্ব স্বর্গীর ভাব প্রকটিত করিরা
উদ্ধা হইল,—দক্ষিণ বাহু প্রসারিত হইয়া
অক্লি-সক্তেত কি দিব্য স্থথের ধাম দেখাইত্তে লাগিল,—একটি পুরাগ বৃক্ষ বোগী-

বরের দেহের আশ্রয় হইল। তিনি নিখাসশ্র, পরমানকচ্টায় তদীয় মুখ-মণ্ডল দীপ্ত। ব্দড়ভরত চিত্রাপিতের ভাষ, তাঁহার গ্রীবা হেলিয়া পড়িয়াছে, মুথে নবনীতকোমল শিশু ভাবের আভা পড়িয়াছে,—তিনি বিহবল ও সংজ্ঞাশৃক্ত। পুণ্যতোদ্বা নদী যেরূপ ছইকুল স্পর্ণ করিয়া চলিয়া যায়, তাঁহার মুখমগুলের আনন্দচ্টা সেইরূপ মন ও দেহ উভয়ই পৰিত্ৰ করিয়া প্রকটিত হইয়াছে। ধূলি-ধুসর জীর্ণ-বাসপরিহিত, দেহ দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, - তাঁহার হৃদয়ে যেন পূর্ণশশধর উদিত হইয়াছেন,—তাঁহারই জ্যোৎসা-কলাপ তাঁহার পিল্লবর্ণ জটা এবং তাঁহার মলিন গাতা হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে. দেহ হইতে অপূর্ব স্থান্ধ নি:স্ত হইয়া সেই-ন্থান স্বৰ্গীয় কুম্বম-স্বরভিবাসিত করিতেছে।

রাজা এমন দৃশু আর দেখেন নাই,—
ভাঁহার বিশাল রাজপ্রাসাদ, তাঁহার পুত্রকলকা, সংসার—এই দৃখ্যের নিকট অতি
তৃচ্ছে। মানব জীবনের ঘাহা পরম সম্পদ্,—
সে দৃশু দেখিলে কি অপর কিছু ভাল
লাগে ? যে কহিন্র দেখিয়াছে—কাচ
ধণ্ডে কি সে প্রীত হইবে ?

রাজা বলিলেন 'আমি যাহা চাহিয়াছি—ভাহা পাইরাছি—আর সংসারে
ফিরিব না।' সৈন্যগণ ও শিবিকা বিদার
করিয়া রহুগণ সেই বিপ্রহর নিশীথে জড়ভরতের পাদমূলে পড়িয়া রহিলেন। রাজা
স্বীর পঙ্কিল বৈষয়িক জীবন স্মরণ করিয়া
নীরবে অশুভাগে করিতেছিলেন, জড়ভরভ
তত্ত্রপই সংজ্ঞাহীন হইয়া ভাবাবেশে আবিট
রহিলেন।

কতক্ষণ চলিয়া গেল, উভয়ে তাহা कांनितन. ना। यथन शृक्ताकात्मत्र डेक्कन চিত্রকর পুরাগতরুর উর্দ্ধশাধার পত্রগুলিকে ঈষৎ রঞ্জিত করিয়াছে, তথন জডভরতের ভাবসমাধি ভঙ্গ হইল, তিনি দেখিলেন, দীনবেশে রাজা তাঁহার পদতলে পডিয়া কাঁদিতেছেন। জডভরত সাদরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। রাজা সাঞ্রনেত্রে विनित्नन,--'जुकक्षक्षे वाकि विकाश महोब्दध বাঁচিয়া উঠে, আমার হনীতিবদ্ধ অহস্কারপুষ্ট আত্মা মহৎসংদৰ্গ পাইয়া আত্ম তেমনি পুন-ৰ্জীবন লাভ করিয়াছে.—এখন আমি ভবৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিব না। আমি পিঞ্জাবদ পক্ষী —বিমানচর মুক্ত বিহলকে দেখিয়া আমার উড়িতে ইচ্ছা হইতেছে, আমার পক্ষপুট वेष.-- आंभारक शथ औपर्यन कविशा पिन।'

ভরত বলিলেন—'মহারাজ, আপনি
দীর্বেশে একাকী সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ কর্মন,
সর্কাণা অনুসন্ধিৎস্ক চক্ষে নিজের হাদরের
প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। উৎরুষ্ট চিন্তা পোষণ
ক্ষিবেন, সাধুসঙ্গ করিবেন,—এবং কোন
বিশ্বরে আসক্ত হইবেন না। আমার সজে
বর্ণাসময়ে আবার আপনার দেখা হইবে।'

>8

জড়ভরত গৃহে আদিরা পুনশ্চ মৌনভাব অবলয়ন করিয়াছেন। অনুসরা বলিলের "হাবা, ভূই রাত্রিকালে, কোপায়
ভাক্তিস্, কিন্তু পাওয়ার সমর ঠিক হাজির
হওয়া চাই,—কোন জ্ঞান নাই—কিন্তু এই
জ্ঞানট আছে ! যা' হোগ্রে, আজ ঠাকুর
গাঁচ মণ শালিধান্ত পাঠাইয়া দিয়াছেন; সে
ভাবি পথে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে, ভকাতে

দিলাম, — আমি সীতিকে লইয়া মামার বাড়ী চলিলাম। আজ ঠাকুর বাড়ীতে আসিবেন না, তুই এখানে ধানগুলির কাছে ব'সে থাক্, আমি ফিরে এসে রেঁধে দেব। যদি মামা বেশী পীড়াপীড়ি করেন, তবে আমাদের সেধানেই থেতে হবে, তা আমি বেলা থাক্তে এসে তোকে রেঁধে দিব।"

এই বলিয়া সীতিকঠকে কোলে
করিয়া অনহয়া দেবী চলিয়া গেলেন। জড়ভরত সেই ধাল্ডের পার্যে বসিয়া রহিলেন।
এতগুলি ধাল্ল উঠানে ছড়ান রহিয়াছে,—
বিশুর চড়ুই পাথী সেই ধাল্ডের চড়ুদ্দিকে
উড়িয়া আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, তাহায়া
একবায় লাকাইতে লাকাইতে একটু অপ্রসর হইতেছে,—আবার ভরতকে দেখিয়া
দ্রে পলাইতেছে। কিন্তু ভরত স্থাপুর নায়

অটন, কুদ্ৰ পক্ষীগুলির আহারে ব্যাঘাত ব্দক্ষীবার তাহার কোনই প্রবৃত্তি নাই। কিছু কালের মধ্যেই পক্ষীগুলির ভয় ভাঙ্গিয়া গেল, তাহারা বুঝিল যে, ভরত একটা মামুবের ছবির ন্যায়,—তাঁহার হুইটি বিকার রহিত চকুতে তাহারা পরম করুণা বুঝিতে পারিল, স্থতরাং চতুর্দিক হইতে নিশ্চিত্ত মনে আসিয়া সেই উঠানের উপর চডিক্ল ধান্য খাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে বাড় মাড়িরা ভরতকে দেখিতে লাগিল, এবং তাঁহাৰ দৃষ্টিতে বেন 'ভৰ নাই' এই বাণী স্থাপী অন্ধিত দেখিয়া নিশ্চিম্ভ মনে পুনরার चाहाहत छात्रुख इहेन,—हेशरनत मरश रय গুলি অভিশব ভীক, তাহারা তথনও আসিক্ত সাহসী হয় নাই, দুর হইতে পঞ্চপুট নাড়িকেছিল, এবং এক এক বার লাকাইয়া

অগ্রসর হইতে চেটা পাইরা, ক্ষুদ্র কোন
শব্দ হইবেটুই চকিত হইরা বহুদ্রে পশ্চাতে
হটিরা পড়িতেছিল। ক্রমে তাহাদের ও ভর
একবারে ভাঙ্গিরা গেল, এবং বিশের সমস্ত
চড়ুই পাখী একত্র হইরা দেই উঠান আক্রমণ করিল।

প্রায় এক প্রহর পরে নিজের এবং প্রের উদরত্থি করিয়া বেলা প্রায় ছই ঘটকার সময় অনহয়া দেবী সীতিকণ্ঠের হস্ত ধারণ পূর্বেক গৃহে প্রত্যাগত হই-লেন,—তিনি একটু তাড়াতাড়ি আসিয়া ছিলেন,—ঠাকুরপো না ধাইয়া ধাস্তের প্রহরা দিতেছে, অপচ নিজে আহার করিয়াছেন,—এজন্য একটু লজ্জিত হইয়া-ছেন। তাড়াতাড়ি গৃহে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বালি জ্বলিয়া

গেল, — তাঁহার বাড়ী চড়ুই পাখীদের আজ্ঞা হইয়াছে, ধান্যগুলি প্রায় নিঃশেষ হুইরাছে। জড়ভরক উঠানের এক কোণে বসিরা আছেন, বিক্ষিপ্ত ধান্যকণা তাঁহার পাদমূল হুইতে থাইবার জন্য কতকগুলি পাখী তাঁহার গাত্র পর্যান্ত স্পর্শ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে,—ভরতের দৃক্পাত নাই।

এই দৃশু অনস্মার অনহা হইল,—তিনি
এক খণ্ড অসম কাঠ গ্রহণ পূর্বক,—হাবার
পূঠে বিচুরভাবে আঘাত করিতে, লাগিলেন,—পৃঠ বিদীর্ণ হইয়া রক্ত পড়িতে
লাগিল। ক্রমাগত আঘাতের চোটে হাবা
উপুড় হইয়া মৃত্তিকার উপর পড়িয়া পেল,
কিন্ধ কেনা কথা বলিল লা।

এই ভাবে প্রহার করিয়া বধ্-ঠাকুরাণী, পক্ষীর ভূক্তাবশিষ্ট অর্দ্ধমণ ধান্য তাড়াতাড়ি উঠাইয়া লইয়া গৃহে বাইয়া শুইয়া ,রহিলেন। সীতিকণ্ঠ চীংকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহাকে সাধনা দিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার হইল না।

যথন বেলা প্রান্ন উত্তীর্ণ হর, তথন গৃহিণী ভাবিলেন, ভরতের মুথ দেখিরা ঠাকুর নিশ্চরই বুঝিবেন, যে তাহার থাওয়া হয় নাই। সর্বাদের আঘাত চিহ্ন দেখিলে তিনি পাঁচ মণ ধান্যের কথা উপেক্ষা করিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইবেন। গৃহের কোন দায়িত্বপূর্ণ, কার্যের ভার তাহাকে না দেওয়ার জন্য তিনি বারংবার বলিয়া দিয়াছন, এ অবস্থার কিছু থাওয়াইয়া শীঘ্র শীঘ্র উহাকে কুটারে রাথিয়া আসি। ঠাকুর আসিলে বলিব, সে থাইয়া শুইয়া আছে, তার আবাত-চিহ্ন দেখিলে বলিব কে

মারিয়াছে কে জানে? এইরপ মা'রত প্রায়ই থাইয়া থাকে।

কিন্ত এমন বাক্তিকেও থাইতে দিতে ইচ্চা হয়। পশুকে পশুর যোগ্য আহার দান করাই উচিত। এই ভাবিয়া অনস্থা (मरी. ब्राज्ञाचरत्र अरदभ कतिया (मथिरनन. গ্ৰের এক কোণে কতকগুলি দগ্ধ তণুল মাটীতে পড়িয়া আছে, সেইগুলি, কিছু তুষ ও পচা খটল এই তিন দেবা একীকরণ পূৰ্ব্যক জল দিয়া সিদ্ধ করিলেন; তাহাতে এরপ তর্গন্ধ হইন, যে তাঁহাকে নাসিকার वक्ष क्षित्रा बन्धन कार्या भगापन कतिएड হইল। এই তিবিধ দ্রব্য সিদ্ধ হইয়া যাহা হইল, তাহা কোন জীবের ভক্ষ্য নহে। অনুসুষা ভাবিলেন, হাবাকে যাহা দেওয়া যায়, ভাহাই খার, আজ তাঁহার বিশেষ শান্তির প্রয়োজন। এই থাদ্য আজ তাহাকে থাইতে হইবে। বাহা দারা প্রাণ-রক্ষা হয়, দেই ধান্যের উপর এত অবজ্ঞা,আজ হইতে এইরূপ থাত্ব থাইয়া তাহাকে থাকিতে হইবে

রারা শেষ হইলে হাবার কুটারে
যাইয়া বধ্ঠাকুরাণী একথানি শালপজের
উপর সেই ছর্গন্ধ অথাত জব্য রাধিয়া
চলিয়া আসিলেন। কড়ভরত তাহা ধাইতে
গেলেন। পৃষ্ঠের ক্ষত হইতে অবিরত রক্ত
পড়িতেছে; সারাদিন কিছুনা ধাইয়া উদর
কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত দেহ ধ্লি
মাথা ও প্রহার চিহ্লে অসম, বেলা তথন
প্রায়্ম অতীত হইয়াছে, পরম ভাগবত
কড়রূপী ভরত কুটার মধ্যে নারায়ণকে
প্রথমতঃ ধাদ্য নিবেদন করা মাত্র ধাদ্য
অমৃতে পরিণত হইল।

অনস্থা সাধংকালে সেই স্থান মুক্ত করিতে বাইয়া দেখেন, শালপত্র স্থিত সমস্ত থালা নামধের অথালা নিঃশেষ করিয়া ভরত একটা চটের উপর বসিয়া আছেন। অনস্থা নাকে কাপড় দিয়া সেই স্থান মুক্ত করিল এবং মনে মনে ভাবিল, হাবাটা সক্তই পশু। গরু কি ছাগেরও যে থালা অক্তম্য—হাবা ভাহা সচ্ছন্দ চিত্তে থাইয়া বসিয়াছে। নাকে কাপড় না দিলে তিনি ব্রিতেন, শাল-পত্র হইতে দিবা পদ্মগদ্ধ নিঃস্তত হইতেছিল।

বাহা হউক, দগ্ধ তপুল ও পচা ধইল যাহার থালা তাহার জন্য অন ব্যঞ্জন বার করা নিশুয়োজন, বধ্ঠাকুরাণী এবার মনে মনে অনেকটা আর্থত হইলেন।

হুই তিন দিন এই দ্বণিত খাত্ৰ ক্লড়-

ভরতের জন্য প্রস্তুত হইল, তাহার তুর্গক
একপ যে প্রতিবেশিনী রমণীরা আসিয়া
অনস্মাকে জিজাসা করে—"হাগা তোর
রামাঘরে একপ পচাগক কিসের ।" অনস্মা
বলেন, "কিসের গক ভাই ভাল করিয়া
বুঝিতে পারি নাই, কোন জিনিষ হয়ত
ঘরের কোন স্থানে পচিয়া আছে, আজ
ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিব।

নিজেদের রারা বত্বপূর্বক সমাপ্ত করিরা—একটা পরিত্যক্ত উননে সেই দগ্ধ তপুল, পচা ধইল ও তুষ রাল্লা করা হয়; গৃহের গাভীগণ ধাইরা বে ধইল পরিত্যাগ করে—সেই পচা ধইল তুষ ও দগ্ধ তপুলবোগে এরূপ হুর্গন্ধ ইয়া উঠে। অন্স্রার নাসিকা ক্রমে সেই গদ্ধে অভ্যন্ত হইয়া গেল। তিনি এখন য়াঁধিবার সময়

আর নাসিকায় বস্তু প্রয়োগ করেন না.--এইরূপে একদিন উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিবার সময় আর নাসিকাপথ বন্ধ করিলেন না.---শালপতে কিছু খান্ত অবশিষ্ট ছিল, তিনি তাহা আস্তাকড়ে ফেলাইতে যাইয়া তাহাতে দিবা পদ্মগন্ধ পাইলেন,--এ গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে, চিন্তা করিয়া তিনি উচ্ছিষ্টসহ শালপত্তের ভাগ লইয়া বৃঝিলেন, ---এ গন্ধ সেই উচ্ছিষ্টের,তথন বিশ্বিত হই-লেন। হাবা এই খাদ্য রোজ রোজ কিরুপে খার ? ইহার গন্ধই বা এমন মনোহর কিসে হইন 🕈 একি আমার হত্তের স্বাভাবিক গন্ধ 📍 🏾 যাহা ছউক, হাবা ইহা কিন্ধপে খার একবার দেখা আবশ্ৰক, এখানেত কেহ নাই,-এই মনে করিয়া অনস্যা সভয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই ভুক্তাবশিষ্ট

বার ভাবেন, কি জানি—"ন চ দৈবাৎ পরং বঁলং"—হইতেও পারে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ম্ক্রিকাম দে রাত্রিতে আর চিস্তা করিতে পারিলেন না। স্ত্রী যাহা এত আগ্রহে—এত উৎসাহে বলিতে লাগিলেন, তাহা থগুন করিলে, কারাকাটি ও দীর্ঘনিধাসের চোটে নিদ্রা-দেবী সেই গৃহ হইতে সেই রাত্রির জন্ম নিজ্ঞান্ত হইবেন,—স্কুতরাং ম্ক্রিকাম বিনা ওজরে স্ত্রীর সকল কথারই সম্মতি জান্দইয়া হস্তপদ প্রসারণপূর্বক গাঢ় নিদ্রার অভিতৃত হইয়া পড়িলেন। অনস্থা অমৃতের রন্ধন ও পরিবেশনের চিস্তার সারা রাত্রি জাগিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রত্যুবে গৃহিণীর তাড়নায় ও শিক্ষামত মুক্তিকাম সেই পল্লীর সকল ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন,—

তাঁহার পত্নী অমৃত রাল্লা করিতে শিথিয়া-ছেন, তাঁহারা আজ মধ্যাকে মেই অমতের প্রীক্ষা করিবেন। ভ্রাতা চলিয়া গেলে শ্রীকণ্ঠ তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "তোমা-দিগকে লইয়া ঘর করা কেবলই বিভম্বনা. ব্রিনিষ পত্র উৎকৃষ্ট দেখিয়া বাজার হইতে লইয়া আসি, আর রামার গুণে তাহা মথে দেওয়ার উপায় নাই. কতকগুলি গৰুৱ থাদা খাইয়া কেবল ভগবানের রূপায় বাঁচিয়া আছি। আজ বড ধাদার স্ত্রী অমৃত রালা করিতে শিথিয়াছেন। শুনিলাম তাহাতে ব্যয় বাহুল্যও কিছু नार्ट, मकनरे अपृष्ठे।" औकर्श्व-भन्नी অমৃতরন্ধনে অপটু; স্বতরাং মুখ নাড়া থাইয়া বিষণ্ণভাবে স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন।

আৰু মুক্তিকাম-ঠাকুরের গৃহে অমৃত
রীনা, —ক্ষুদ্র পল্লীতে এ কথা সর্বত রাষ্ট্র
হইরাছে। শিশুগণ অমৃত ভক্ষণের হর্ষে
কোমরে কাপড় বাঁধিয়া নাচিতেছে। ব্রাক্ষণপল্লীতে নিমন্ত্রণের আকর্ষণ, তারপর দেবহলভ অমৃত আস্বাদনের লোভ! এই
উপলক্ষে কত স্বামী,ভ্রাতা ও পুত্র যে পত্নী,
ভগিনী ও মাতৃগণকে খোঁটা দিতেছেন
তাহার অবধি নাই,—মুক্তিকামের স্ত্রী অনস্থা-ঠাকুরাণীর যশের ভেরী পূর্বেই বাজিয়া
উঠিয়াছে।

১৬

মধ্যক হইবার পুর্বেই ব্রাহ্মণগণ
মুক্তিকামের গৃহে একত্ত হুইয়াছেন, সকলেই বলিতেছেন,—'পচা গদ্ধ একটা
কোণা হইতে আদিতেছে ১' কেহ কেহ

ক্লাকার তুলিতেছেন। মুক্তিকাম পাগলের মত এক একবার রালা ঘরে যাইয়া বলি-তেছেন.—"আনি (অনস্থার সংক্ষেপ), তুই সর্বনাশ করিলি, আব্দ ব্রাহ্মণগণ আমার মুখে চুণকালী দিয়া যাইবেন, আমি আর লোকালয়ে মুখ নেখাইতে পারিব না, তুই সামার পৈতৃক ভিটায় থাকিতে দিলি না। আমি পাগলীর কথা শুনিয়া পাগল হইরাছিলাম. - এই তুর্গদ্ধে পশু পর্যান্ত ছুটিয়া পলায়, ইহাই না কি অমৃত 'হইবে ! হায় ভগবান আমার মুধরকা কর। আমার সর্ববি যাউক, আমি যেন মধ্যাকে ত্রাহ্মণ-দিগকে ভালরূপে খাওয়াইয়া সায়াকে মৃত্যু-मूर्य পতिত হুই,—এः विभन हुईरेड, रह দয়ান ঠাকুর,রকা কর।' এই বলিয়া ভ্রাহ্মণ যুক্তকর উদ্ধে তুলিয়া ভগবান্কে ডাকি-

তেছেন, আর তাঁহার গণ্ডদ্বর বাহিরা অশ্রু-ধারা পড়িতেছে।

গৃহিণী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতেছেন, 'তুমি পাগল হইলে না কি ?—এই থান্ত শালপত্রে পড়িলেই অমৃত হইবে, তুমি নিশ্চিত হইয়া অপেকা কর, দ্ব্যগুণে কি না হয়!'

রায়া যতই শেষ হইয়া আসিতেছে, ততই তুর্গন্ধ অসহা হইয়া উঠিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ কাপড় দারা নাক বন্ধ করিয়া কোথা হইতে তুর্গন্ধ আসিতেছে তাহারই স্থান নির্দ্দেশের চেষ্টা পাইতেছেন।

ব্রাহ্মণগণ আহার করিতে বসিয়া গেলেন। অবগুঠনবতী, অনস্থা শাল-পত্রের উপর সেই থাত কিছু কিছু রাথিয়া 'গেলেন। কুংাপপাসাতুর ব্রাহ্মণগণ তুর্গন্ধে অন্থির হইরা উঠিলেন. কেহ কেহ ক্ষুধার
আতিশয়ে থাতের তই একটু জ্বংশ মুর্থে
তুলিরা তৎক্ষণাং ক্যাকার করিরা ফেলি-লেন। মুক্তিকাম মৃত্যতুলা যন্ত্রণার ক্রোধে
অক হইরা একটা বংশের গুড়ি লইরা অনক্ষাকে বিষম প্রহার করিলেন।

অনহর। ভূতনে পড়িয়। লজার মৃতিকার মুঝ লুকাইয়। রাথিলেন। সহস্র রুক্তিকে বেন উংহাকে দংশন করিতে লাগিল। তথন অনহরার দর্প টুটিল, দর্পহারীর রুপ। হইল। সে সহসাউরিয়া পাগলিনীর মত কুটিরে প্রবেশ করিয়া হাবার চরণে গড়াইয়া পড়িল— 'ঠাকুরপো সে অমৃত তোর কুপার হইয়াছে, আমি তোর ভাতৃবধ্, তোর ঘরের কুলরমনী, আমায় এ লজ্জা হইতে রক্ষাকর, তোর প্রেঙ্ক

কত চেলাকাঠ ভাঙ্গিয়াছি, তোকে কত ইং দিনা কুরিয়াছি, কত কুখান্ত থাওয়াই-দাছি। কাল তুই ঝ'টো মারিয়া আমার বাড়ী ধইতে তাড়াইয়া দিন্, আজ এই ঘোর লজ্জা ধইতে তাড়বধ্কে রক্ষা কর, আক্ষণগণের অভিশাপ ধইতে ভোর দাদাকে ও তোর বংশের বংশধর সীতিকে রক্ষা কর।" সংজ্ঞাধীনার মত অনস্মা জড়ভরতের পদ-তলে লুটাইয়া পড়িল এবং বাণবিদ্ধা পক্ষি-ণীর ভার ভট্ফট্ করিতে লাগিল।

তথন আতে আতে ধ্লি-ধ্দর

জটিলমন্তক পুরুষবর স্বীর কুটির ত্যাপ

করিয়া দেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

যাহার মুধে কেহ কখনও ভাষা শোনে নাই

আজ তিনি দাঁড়াইয়া বান্ধণপণকে বলি
লৈন—"আপনারা আহারে বিসরাছেন,

আহার করুন। গৃহস্বামীর অপরাধ লইবেন
না। আপনারা যদি তাঁহাকে মার্জ্জনা
করেন, তবে অমৃত হইতে বঞ্চিত হইবেন
না, কারণ ক্ষমাতেই অমৃত উৎপন্ন হইরা
থাকে।' ব্রাহ্মণগণ বিশ্বিত হইন্না দেখিলেন,
—হাবা কথা বলিতেছে,—কণ্ঠ স্থধামধুর
—দোজন্যের বিলাস।

বান্ধণগণকে উত্তর করিতে অবদর
না দিয়া জড়ভরত প্রত্যেকের সন্মুখস্থ
থাছসহ শালপত্র পর্শ করিলেন, অমনই
তাহাতে পল্লগন্ধ ও অমৃতের আস্বাদন উপলাত হইল। বান্ধণগণ দেই অমৃতাস্বাদনে
মুগ্ধ হইলেন—তাহাদের আর আহারে
প্রস্থিতি রহিল না। তাহারা জড়ভরতকে
সাক্ষাং ভগবান্ জ্ঞানে পূজা করিতে উন্মত
হইলেন। জড়ভরত বলিলেন "আপনারা

মুহত্তের নিমন্ত্রণ রক্ষা করুন, ভোজনাত্তে আপনাদের ,সঙ্গে আমার কেথা হইবে'' এই বলিয়া তিনি স্বীয় কুটিরের দাওয়ায় নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণগণ আহারাস্তে তাঁহাকে বিরিয়া
দাঁড়াইলেন, জড়ভরত বলিলেন, ''আপনারা আমার কার্য্যে বিশ্বর প্রকাশ করিরাছেন। আমি আজ কথা বলিতেছি, চিরদিন আমাকে আপনারা হাবা বলিয়া মনে
করিয়া আপসিয়াছেন। আমার পূর্ব্বপরিচয় আপনাদিগকে জানাইভেছি।

আমি পুর্বের এক জব্ম শ্বৰজ-দেবের পুক্ত ভরত ছিলাম। সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া পুলহাশ্রমে তপদ্যা কুরিতে গিরা-ছিলাম, তথার আমি তপদ্যার অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমি আপনাকে মারার অভীত মনে করিরাছিলাম, সেই অহফারে আমি মারার পতিত হইলাম। একটা মূগের জন্য আমি তপদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, একান্ত মুগ্ধ হইরা, শেষে মৃগ চিন্তা করিতে করিতে মৃগগোনি প্রাপ্ত হইলাম।

মৃগ হইরা আমি ভগবৎ আরাধনার স্থা হইতে বঞ্চিত হই। তথন বড় থেদ উপস্থিত হইরাছিল। দেই থেদে সাধুদক্ষ লাভ করিরা পবিত্র হইলাম। পূর্বজন্মের তপস্তানিবন্ধন ভগবান্ আমাকে জাভিত্মর করিরাছিলেন। স্তরাং সাধুদক্ষের গুণে ও সর্বনা সাবধানতার সহিত তীর্থক্ষেত্রে বাদ করিয়া আমার মৃগদেহ অচিরাং লয় পাইল।

তৎপর ব্রাহ্মণ কুলে এই জন্ম লাভ করিয়া আমি ভাবিলাম, যাহাতে এ জন্ম জার ভগবৎ আরাধনায় ব্যাঘাত না ঘটে, জীবনে মরণে তাহারই চেষ্টা করিব। পুনর্কার পতিত হইব্লাৰ ভয় আমাকে এতদূর অধি-কার করিয়াছিল যে, আমি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে সাহসী হই নাই। আমি সর্বদা একচিত্ত হইয়া ভগবান্কে আরাধনা করি-য়াছি, ভগবান কি আমার উপর প্রদন্ন হই-বেন না ৷ আমি তাঁহাকে কোধায় পাইব ৷'' বলিতে বলিতে জভভরত সংজ্ঞা-হানের ন্তার হইয়াঃপড়িলেন, তাঁহার বদন হইতে অলোকিক জোতি: বহির্গত হইতে লাগিল। পূর্ণ ব্রহ্মানলে সেই দেহ কদম্ব-কোরকবং হইল। অপৌগও শিশুর কমনীয়তা, তাঁহার भूथमछ्रल चाश्च श्रेन। जिनि मुक्तिकारमञ् অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া রহিলেদ। এ ভাব ত কতদিন হইয়াছে। হাবাকে ত তোমরা

(कहरे (पथ नारे — (कहरे हिन नारे। आख़ কেহ মুধে সাবধানে ব্যঙ্গন করিতেছে, কেহ কর্ণে ভগবৎ নাম গুনাইতেছে, যেন স্বর্গের দেৰতাকে ভূতলে পাইয়া ব্ৰাহ্মণমণ্ডলী তাঁহাকে জনম-সিংহাসন পাতিয়া দিয়াছেন। শ্ৰীকণ্ঠ, মহাদেব, নীলাজনাথ প্রভৃতি ুভাতৃবৰ্গ আজ হাবাকে পাইয়া হারানিধির মত বক্ষে রাখিতে প্রস্তুত। দূরে—সমস্ত নর-নারী সমাজ হইতে স্বতন্ত্র—রালান্তরর পার্ষে আমবনতলে বসিয়া অন্তয়া হাকার সেই পূর্ণচন্দ্রনিভ বদনমণ্ডল দেখিতেছেন, আর কাঁদিতেছেন, "এই মুখে আমি দগ্ধ তভুগ ও পচা থইল দিয়পছি। ঠাকুরপো আমার আবার গতি নাই।" তিনি এ গৃহে আর মুখ শেখাইবেন কিব্নপে? নীলকণ্ঠ বলিল 'বাবা, মা হাবাকে চিনিতেন, ভাই এড'